



শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ

আষাঢ় ১৩২৬



[ দিতীয় দংস্করণ ]





## =প্রিশ্বজনকে উপহার দিবার— কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ=

6 PHONE PO

| প্রৈপব্যা—শ্রীহ্বরেন্দ্রনাথ রার         | •••                           | •••  | >110         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------|--------------|
| বিন্দুর ছেলে—এশরংচর চা                  | টোপাধ্যার                     | •••  | >110         |
| মিলন-মন্দির—শ্রীস্থরেরদো                | হন ভট্টাচাৰ্য্য               | •••  | 2            |
| <b>শিক্সন্তা</b> —গ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় | •••                           |      | 3/           |
| বালী-ধ্রন্ধনীকান্ত সেন                  | •••                           | •••  | >            |
| বিরাজ-বৌ–এশরৎচন্দ্র চটো                 | পাধ্যার                       | •••  | >1•          |
| फ्टिफ्ट-धिमडी निक्शमा (मरी              | •••                           | •••  | ২।৵•         |
| সাবিহী-সত্যবান্-এই                      | ু<br>র <del>জ্</del> রনাথ রার | •••  | 211•         |
| সীতাদেবী-এজনধর সেন                      | •••                           | •••  | >            |
| দ্তো—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যার         | •••                           | •••  | <b>311</b> • |
| পদ্মিনী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রার            | •••                           | •••  | >110         |
| कल्यां भी—४३वनी वांख रान                |                               | •••  | ٠, ٢         |
| বাগ্দ্তা—গ্রীমতী অহরণা দে               | বী                            | •••  | ٤,           |
| সেক্ত-বৌ—শ্রীশবনাথ শান্ত্রী             | •••                           | •••• | 3            |
| কুললক্ষী-শ্ৰীহরেন্তনাথ রায়             | •••                           | •••  | >1•          |
|                                         |                               |      | 4            |

শুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এশু সব্স্, ২০১, ক্রিয়ালিস **ট্রাট, ক্লিকাভা**।

# আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

বঙ্গণে বাহা কেই ভাবেন নাই, ওনেন নাই, আশাও করেন নাই।
বলাতকেও হার মানিতে হইরাছে— সম্প্র ভারতবর্বে ইহা নূতন স্প্রী!
বঙ্গনাহিত্যের অধিক প্রচারের আশার ও বাহাতে সকল প্রেণীর ব্যক্তিই
উৎকৃষ্ট পুত্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্তে আমরা এই অভিনব
'আট আনা সংস্করণ' প্রকাশ করিরাছি। মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগল,
হাপা, বাবাই প্রভৃতি সর্কাল ক্ষের। আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুত্তকই
প্রকাশিত হয়।—

মকংখল বাসীদের স্থবিধার্থ, নাম রেজেট্রি করা হয়; যথন বেধানি প্রকাশিত হইবে, জি: পি: ভাকে । 🔑 মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিত গুলি একজে লইতে হয় বা পত্র লিখিয়া স্থবিধাসুষারী পুখক পুথক লইতে পারেন।

এই গ্ৰন্থমালায় প্ৰকাশিত হইয়াছে—

অভানী ( হর্ব সংকরণ )—শীলনধর দেন।
ধর্মপোনে (২র সংকরণ )—শীলাধানদান বন্দ্যোপাধার।
পঙ্গীদমান্ত ( ংম সংকরণ )—শীলমংচল্র চটোপাধার।
কাঞ্চনমানা ( ংর সংকরণ )—শীলমণকর ওও।
বুর্বাদেনে ( ২র সংকরণ )—শীলেনবচল্র ওও।
পুর্বাদেনে ( ২র সংকরণ )—শীলেনবচল্র ওও।
পাশ্বত-ভিলারী ( ২র সংকরণ )—শীলাধান দেন ওও।
পাশ্বত-ভিলারী ( ২র সংকরণ )—শীলাধান দেন।
অরক্ষানীতা ( ওর সংকরণ )—শীলমংচল্র চটোপাধার।

মহাহা ( ২য় সংক্ষরণ )—শ্রীরাধালদাস বন্দ্যোগাধ্যার এম, এ: জত্য ও মিথা।-- শ্রীবিপিনচল পাল। রুপের বাজাই-- এইরিসাধন মধোপাধার। জোশার পদ্ম-শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যার এম. এ। লাইকা ( ২র সংস্করণ )—খ্রীমতী হেমনলিনী দেবী। আক্রেহা-- এমতী নিফপমা দেবী। বেশম সমাক্ত ( সচিত্র )—গ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্রোপাধার। সকল পাঞ্জাবী—গ্রীউপেন্সনাথ দত্ত । বিজ্ঞানল-জীবতীক্রমোহন দেন গুপ্ত। काल्पात वाडी—श्रेमील्यमान मर्साविकाती। মধুপর্ক- এহেমেক্রকুমার রায়। লীলাক অথ-এীমনোমোছন বার বি-এল। ছাত্রের হার—খ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুর। মধ্মক্ষী-জীমতা অবুরূপা দেবী। র্জির ডাফেরী-খ্রীমতী কাঞ্চন্যালা দেবী। ফলের ভোডা—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। হচবান্সী বিপ্লবের ইতিহান—শীহরেন্দ্রনাথ ঘাষ। की प्रारम्भी-श्रीपरवस्ताथ वस । নব্য-বিজ্ঞান-অধ্যাপক শ্রীচারচন্দ্র ভট্টাচার্য। নবহর্ষেদ্র অঞ্ব-শ্রীসরলা দেবী। নীলঘানিক—রার সাহেব খ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি. এ। ক্সিব নিকাশ- একেশবচন্দ্র গুপ্ত। মাযের প্রসাদ-শ্রীবীরেক্রনাথ ঘোষ। ইংরেজী কাব্যকথা-এমাণ্ডভোৰ চটোগাধার। জ্ञाञ्च चिम्मिनान गरकार्गामात्र ।

শহতেনের দান—শীংবিদাধন মুখোগাধার।
ব্রাহ্মণ-পরিবার—শীবাদকুক ভটাচার্য।
পথে-বিপথে—শীখবনীত্রনাথ ঠাকুর, দি, আই, ই।
হরিশ ভাগোরী—শীকলগর দেন।
কোন্ পথে—শীকানীথানর দাশগুও।
পরিবাম—শীগুলাস সরকার এম, এ।
পরীরাণী (ব্যস্থ)—শীবোগেত্রনাথ গুও।

# - 50? કાર્મ સંસ્થિત ફ્રીણે કાર્યું અસ્થિયા જો કાર્મ પાતા હૈયા છે. જો સાથે આ કાર્યું ન



ভান; ভাগাড়ে যা" এই হৃষ্টি কথার সন্তাষণ করিরা তৃপ্তি অন্থ-ভব করিভেছিল। অপরের নিকট বধন কেই ঘুণা ভির আদর পার না, তথন প্রতিশোধ দিতে না পারিলে সে যাহাকে অসহার পার, তাহারই প্রতি নিষ্ঠুর হয়। গরুটা কিছু বৃবিতে না পারিয়া মাধা নীচু করিয়া দক্ষিণদিকে বধন জোরে সরিয়া যাইভেছিল তথন তাহাকে আবার সাম্লাইতে হইতেছিল।

কেলো হরিমোহন বাবুর প্রশ্ন শুনিরা ক্রতার্থ বোধ করিল।
"বাবু, জঙ্গল হবে না, এবার যে বান এসেছিল। সেই আবাঢ়
মানে, আপনি আননেন না ? তা জানবেন কি করে, আপনি
বিদেশে থাকেন। এবার কিছু ফ্লল হয়নি। সব লোক 'হা
ভাত, হা ভাত' করছে। বাবু, আমরা সব গয়ীব লোক।"

করিমাংল বাবু ও হরিদাস বানের কথা জানিতেন, কিন্তু 'হা ভাতের' থবর তাঁহাদিগের নিকট পৌছার নাই। হরিমোহন বাবু তাঁহার আত্মীরগণের নিকট হইতে গ্রামের বিশেষ থবর পাইতেন না, শুধু বাটার গোকের স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধ মাঝে মাঝে পত্র পাইতেন। আর হরিদাস ? সে ত গ্রামের থোঁজই লয় না। তাহার ভাইদেবীদাস ভগ্নী হৈমীর অথবা নিজের কোন অমুথ হইলে তাহাকে চিঠি দের। সে সংবাদের জন্ম হরিদাসের বিশেষ কোন আগ্রহ নাই; কিন্তু বাটা হইতে মাস মাস সমন্থ মত কলেজ বোর্ডিজের থরচের জন্ম টাকা না আসিলে, তাহার প্রত্যেক দিন একথানা করিয়া তাগাদা দেওরা চাই। দেবীদাস ভাবিত, দাদা খুব পড়ার ব্যন্ত। হৈমীও তাহার নিকট শুনিরা

চারি পরসা দের, তাহা হইলে সে সেটাকে উপরি পাওনা মনে করিয়া বিশেষ সম্ভোষই লাভ করে। "বাবু, প্রশাম হই" বলিরা আনন্দে গ্রামে ফিরিয়া যাইবার সভয়ারীর খোঁজে চলিরা যার। কেহ তাহাকে সেই চই চারি পরসা হইতে বঞ্চিত করিলেও সে তাহাকে "বাবু, প্রণাম হই" বলিতে ভূলে না।

কেলে। আপনার কুটরে পৌছিল। কুটরে সে আপনার প্রভুজাপনি। আপনার কুটিরেই কেলোর একমাত্র স্থান, বেথানে তাহার আত্মর্য্যাদা, আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন ব্যাঘাত হয় না। কেলোএ সবঠিক বুঝে না, অংথবা বুঝিয়াও বুঝে না; কিন্তুদে স্পষ্ট ববে জগতে এই কৃটিরই তাহার একমাত্র স্থান. বেধানে সে পরম স্থধ, শাস্তি ও আনন্দ লাভ করে। এই ভাঙ্গা কুটিরটকুনা থাকিলে তাহার যে কি অশান্তি ও ছঃখ আদিবে ভাচা মাঝে মাঝে সে কল্পনা করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। কল্পনার কারণ, সে জমিদার বাবর নাম্বেবের নিকট হইতে কয় বৎসর হইল, একশত টাকা কর্জ্জ লইয়াছে, তাহা শুধিবার উপায় আর খুঁজিয়া পাইতেছে না। কিন্তু যে দিন তাহার স্ত্রীকে সে কল্লনার কথা বলিতে যাইয়া তাহার নিকট শুনিয়াছিল, "মরণ আর কি. মিনদের কথা দেখ। আমি কি ভিকা মেগে খাব ?" সেই হইতে কেলো এ সব কল্পনা ছাডিয়া দিয়াছে। ভবিষাতের চিম্বা করিয়া মনে অশান্তি আনা সে প্রয়োজন মনে করিত না। বর্ত্তমান স্থৰ শান্তি ও আনন্দে সে বেশ আছে।

কেলো আপনার কটিরে পৌছিয়া স্থাকে ডাকিল.

<del>"হু</del>ধা, তোর মাকে ডাক্। গরু ছটো ধুব থেটেছে। <del>জা</del>ব দিগগে।"

সুধা তাহার মাকে ডাকিল। সে গরুকে থাওরাইতে গেল।

ইতিমধ্যে কেলো ঘরে ঢুকিয়া খানিকটা ৩৬ ও জল খাইয়া লইল, এবং গাড়ীটা আলিনার এক পাশে রাখিয়া গাড়ীয় ভিতর হইতে একটা ছোট পুঁটলী লইয়া আদিল।

পুঁটুলীতে সুধার মার একথানা কাপড়, জামা ও সুধার একথানা কাপড় ও জামা। পিতা নিজেই কস্তাকে কাপড় ও জামা পরাইয়া দিল। সুধা যথন তাহার লাল কাপড় ও নীল জামা পরিয়া আহলাদে আটখানা হইয়া তাহার মার কাছে ছুটিয়া গেল, তথন কেলোর আর আননদ ধরে না।

"মা, বাবা আনমার কেমন কাপড় এনেছে দেখ। ধুব ভাল।"

"কই, সুধা, দেখি" বলিয়া তাহার মাছুটিয়া আসিল। তাহার হাতে তথনও থড় ভূসি লাগিয়া রহিয়াছে।"

"মা, ছুঁস্নি, কাপড় খারাপ হবে।"

দ্র হইতে মা কভার স্কর কচি মুবথানি অনিমেধ নরনে দেখিতেছিল। লাল কাপড় পরিয়া স্থাকে কি স্করেই দেখাইতেছিল। মা তাই তাহাকে মন প্রাণ দিয়া দেখিতেছিল

ক্ষম অতর্কিতভাবে তাহার আঁচল থসিয়া পড়িয়াছিল, সে
ভাষা দেখে নাই। পিতাও নিকটে আসিয়া সেই দুঞ্চ দেখিল।

স্বামীকে তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া স্থার মা তাহার ঘোম্টা একটু টানিয়া লইল। গুইজনেই কন্তার দিকে সলেহে স্থির দৃষ্টিপাত করিল। সে সময়ে স্থারে দীপ্তিতে স্থার হাসিকুপ উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই।

আজি যে উমা কৈলাগ হইতে কেলো গাড়োয়ানের ভগ্ন-কুটিরেই আদিয়াছেন। জমিদার বিখন্তর বাবু হরিমোহন বা হরিদাদের বাড়ীতে উমা পদার্পণ করেন নাই।

### শিক্ষা

হরিদাস পূজার ছুটার পর কলিকাতার চলিয়া গেলে, জাহার লাভা দেবীদাস নিখাস কেলিয়া আবার নিজের কাজে লাগিয়া গেল। তাহাদের অবস্থা এমন নয় বে ছই লাভায় কলিকাভায় পড়িতে পারে। তাহার পিতা বে সামান্ত জমি জমা রাথিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে কোন প্রকারে তাহাদের দিন কাটে। তাহার লাভার কলিকাভার থরচও তাহাদের পক্ষে সামান্ত নয়। তাহা ছাড়া বাটাতেও তাহার ছই তয়ী এবং দে। এই সব দেথিয়া শুনিয়া সে কলিকাভায় বিস্লার্জনের আশা পরিভাগ্ম করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল তাহার দাদা পাশ করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহাদের আধিক কট দ্র হুইবে। তাই প্রামা পার্ষণালায় দে বেটুকু বিস্থা শৈশবে

আৰক্জন করিতে পারিয়াছিল, তাহাই তাহার বিভালরের বিভা।

পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া সে ভাহার অপ্রজ্ঞের জ্ঞন্ত স্থীয় বিভার্জ্জনের আশা পরিভাগে করিয়া বিষয় আশয় দেখিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু যাহার অন্তরে বিভার্জ্জনের চেষ্টা আছে সে কোন না কোন উপায়ে শিক্ষালাভ করিবেই। প্রকৃতির প্রকাশু বৈধানা খোলা রহিয়াছে; যদি আপনার চিত্ত ভাহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে পারা যায়, ভাহা হইলে সমগ্র জগংই আপনার অন্তরের গৃঢ় রহস্তগুলি ধীরে ধীরে, শিক্ষার্থীয় অক্তাতে, ভাহার মনের মধ্যে প্রকাশ করিয়া দিবে। দেখীন দাসেরও ভাহাই চইল।

গ্রামের লোকে বলিত "ছেলেটা বরে গেল।" কেবল চাবাভুষাদের সঙ্গে মিলে, বামুনের ছেলেটা বুনো ধাঙ্গড় হরে উঠ্ছে। ওর কপালে অনেক ছঃখ আছে।" কিন্তু দেবীদাস নীরবে সেই সব কথা শুনিত, কারণ উত্তর দেওয়া ভাহার খভাব নয়, উত্তর লওয়াই ভাহার খভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে যে ভিতরে ভিতরে মানুষ হইডে কীট পতঙ্গ, এমন কি গাছ পাধরকেও কথা কহাইতে শিধিতেছিল, এ সংবাদ ভ কেইই জানিত না!

সে দীন দরিত হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের সকলপ্রকার লোকের সহিত মন খুলিয়া মিশিত এবং কোন স্থানে কিছু শিক্ষণীয় পাইলেই তাহার মনের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করিয়া

জ্ঞানের ভাগোরে জমা করিয়া ফেলিত। তাই গ্রামের দোকানদার উমা নন্দীর দোকানের কেনা বেচার গোপন রহস্তও তাহার অজ্ঞাত ছিলনা, কেলো গাডোয়ানের দিন মজুরী যে দিন যত হইত তাহার সংবাদও তাহার নিকট অপ্রয়োজনীয় ছিল না: তাই ষষ্টা গোয়ালার কেলে গরুটা যে কেন সে দিন মরিয়া গেল তাহার কারণও তাহার নিকট ভুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া অন্তভুত হয় নাই : কানাই কামারের ভিটা যে সেদিন জমিদারের থাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেল ইহার মর্ম্মজেদী চুঃথও দে অফুভব করিতে অক্ষম হয় নাই। এই কারণেই ধান্তাদির চাযের সকল রকম বিপদ সম্পদ, উপায় অফুপায়ও তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিলনা। এই কারণেই সে সে দিন মনু চামারের পিলে রোগা ছেলেটার জভ চার ক্রোশ দুর হইতে ডি: গুপ্তের বোতল বগলে লইয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে গ্রামে ফিরিয়াছিল। এবং এই কারণে সে আপনাকে সকলের পক্ষে অধিগমা করিয়া দকল প্রকার শিক্ষার পক্ষেও আপনার মনের দ্বার উদ্বাটিত রাখিতে পারিয়াছিল।

কথার বলে যে চার সেই পার। তাই দেবীদাসের এই জ্ঞানার্জনের চেষ্টাকে সাহায্য করিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিবার জ্ঞা একজন বিজ্ঞ ব্যন্ত জুটিয়া গেল। ইনি আনাদের হরিমোহন।

এই হরিমোহন বাবু একটু অন্তৃত ধরণের লোক। তিনি নাকি পূর্ব্বে পশ্চিমের কোন এক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ভারপর কলেজের কর্তৃপক্ষগণের সহিত মতভেদ হওরার কাজ ছাডিয়া দিয়া এখন তাঁহার পৈত্রিক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত চাকুরী পরিত্যাগ করার পর তিনি আর কোন চাকুরীর চেষ্টা করেন নাই। ক্লডবিল্প হরিমোহন বাবকে এইরূপে নিক্ষা হইরা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অনেক শুভামুধ্যায়ী বন্ধু তাঁহাকে পুনরায় কোন কার্য্যের চেষ্টার বাহির হইতে বার্যার অসুরোধ করিয়া ক্রান্ত হইয়া পডিয়াছিল। কিন্তু তিনি অচল অটল--পরের চাকুরী আর তিনি করিবেন না। তিনি বলিতেন "আমার যাহা আছে তাহাও যদি আমার ও আমার মেরের পক্ষে পর্যাপ্ত না হয়. ভাহলে রাজার রাজা পেলেও ভিক্ষকের তথা মিটিবে না।" ফল কথা, তাঁহার বৈষ্মিক অবস্থা ভালই ছিল, তাই তিনি চাকরী ছাডিয়া দিয়া একান্তে বসিয়া জ্ঞানালোচনায় জীবন অতি-বাহিত করিতেছিলেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়া-ছিল, কিন্তু তিনি আরু দারপরিগ্রহ করেন নাই। একটী মাত্র কলা মনোৰমা ছাডা তাঁহার আপনার বলিতে সংসারে বড একটাকে ছ ছিল না। এই কলাকে আমপন প্রজ্ঞামত শিক্ষিত করিয়া এবং স্বরং কলিকাতা হইতে পুস্তকাদি আনাইয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনে সময় কাটাইতেছিলেন।

আমাদের দেবীদাস হঠাং একদিন এই হরিমোহন বাবুর কুনজরে পড়িয়া গেল। স্বজাতীয় এই ব্রাহ্মণযুবকের সহিত ছ একদিনের পরিচয়েই হরিমোহন বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, দেবীদাসের মধ্যে কভ বড় একটা শক্তি কার্য্য করিতেছে; অথচ চালকের স্থযোগের অভাবে তারা আশাস্থরণ ফল প্রসব করিতেছে না। তাই তিনি ইহার শক্তির পূর্ণ বিকাশের ভার লইলেন।

সেই দিন হইতে প্রায় চার বৎসর ধরিয়া দেবীদাস ই'হারই বিছে নানাবিভার পারদর্শী হইরা উঠিতেছে। তাহার ভ্রাভা কলিকাতার ফুটবল, ক্রিকেট, কলেজ সভা, ক্রব্ এবং অভাভ বছবিধ ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়াও যাহা শিথিতে পারে নাই, দেবীদাস এই কয় বৎসরের মধ্যে তাহার অপেক্ষা অনেক শিথিয়া ফেলিয়াছে। সর্কোপরি তাহার শিক্ষিত বিভাকে কাজেলাগাইবার ক্ষমতা লাভ করাতে সে একটা পুরাপুরি মামুষ হইয়া উঠিয়াছে।

হরিমোহন বাবু তাঁহার শিষ্যের উরতি দেখিয়া এবং
সর্বোপরি তাহার আন্তরিক মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া মনে মনে
আরও একটা আশা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।
তাহা আর কিছুই নয়, এই সাধুচরিত যুবকের সঙ্গে তাঁহার
প্রোণাধিকা কক্সা মনোরমার বিবাহ দিয়া জীবনের শেষভাগ
শান্তিতে কাটাইবার একটু স্থময় কল্পনা তাঁহাকে এখন পাইয়া
বিসায়ছিল।

কন্তা মনোরমার ভাব দেখিয়া তিনি যাহা ব্ঝিয়াছিলেন তাহাতে তিনি তাঁহার এই কল্পনাকে অচিরকালের মধ্যে পূর্ণ হইতে দেখিবার আশা করিতেছিলেন। যদিও তাঁহার একমাত্র কন্তা বলিয়াই হউক বা তাঁহার বালাবিবাহে অনিচ্ছা থাকার দর্শন ই হউক, মনোরমার এখন পর্যাপ্ত বিবাহ হর নাই, তথাপি সাধারণ দৃষ্টিতে মনোরমার বিবাহের বরদ উত্তীর্ণ হইবার মতই হইয়াছিল। কিন্তু দেবীদাসকে নিকটে পাইয়া এবং তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে তুলিতে ভাবী জামাতা রূপেই তাহাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেবীদাস কিন্তু এবিষয়ে তাহার শিক্ষকের মনোভাবের কথা এতাবৎ জানিতে পারে নাই। তাই মনোরমার বিষয়ে সম্পূর্ব উদাসীন না থাকিলেও মনোরমার বয়োর্ছার সঙ্গে দে আপনাকে যথাসম্ভব তাহার নিকট হইতে দ্রে রাখিয়া চলিতেছিল। কিন্তু এ সব বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দৃষ্টিই অধিক প্রথম। তাই মনোরমা এই পিতৃশিশ্যের বিষয়ে তাহার পিতার মনের ভাব যেন কতকটা জানিতে পারিয়া অতি সহজে মনে মনে দেবীদাসকে পরমান্ত্রীয় ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। তাই দেবীদাসের কাছে তাহার কিছুই গোপন করিবার বা সক্ষোচ অহুভব করিবার ছিল না।

#### উন্নতি

শিক্ষক মহাশন্ন দেবীদাসকে যে শিক্ষা দিতেন তাহার সঙ্গে কোন পুস্তকের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। মুথে মুথে গল্পের ছলে তিনি দেবীদাসের নিকট নানা বিষয় সম্বন্ধে আপনার মতামত প্রকাশ করিতেন। দেবীদাস জীহার আলোচনার ছইতেই শিক্ষালাভ করিত। আনেক বিষর তাঁহার সহিত আলোচনার পর তাহার নিকট এত সহজ্ব মনে হইত যে, সে বোধ করিত এতদিন তাহা যে বুঝিতে পারে নাই—ইছাই তাহার বুদ্ধির দোষ। সময়ে সময়ে তাহার সন্দেহও হইত, সে সত্যসতাই কিছু জ্ঞান লাভ করিতেছে কিনা। কিন্তু বথন হরিমোহন বাবু কথোপকথনের পর সজ্ঞোব প্রকাশ করিতেন তথন তাহার সব সন্দেহই দুর হইত।

হারমোহন বাবু দেবীদাসের হারা সর্ব্ধপ্রথমে তাঁহাদের
হুপ্রামের ও পরিচিত নিকটাছিত গ্রামসমূহের লোকজন সহস্কে,
তাহাদের জ্যাতি ও ধর্ম, তাহাদের জ্যাথিক অবস্থা, কৃষিনির,
ব্যবসার, সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ছড়া বচন,
জ্বনপ্রবাদ, ভিক্ক্ক, সর্নাসী ফ্কিরের মুখে গান, মেলা, উৎসব,
পুরাতন মন্দির, দীবি প্রভৃতি সহস্কে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ
করাইয়াছিলেন। দেবীদাস এরূপে তাহার নিজ্প্রাম ও নিকটস্থিত গ্রামসমূহের সহিত বেশ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।
স্থ্রামের সহিত ঘনির্চ পরিচর লাভের পর দেবীদাস হরিমোহন
বাবুর তত্বাবধানে ক্রমশঃ প্রগণা, জেলা ও প্রদেশ সহস্কে জ্ঞান
স্থর্জন করিতে আরম্ভ করিল। দেশের বর্ত্তমান জনসমাল,
শিক্ষার ব্যবহা, কৃষিনির, ব্যবসার প্রণালী, সামাজিক অবস্থা,
দেশের বিবিধ অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সহস্কে জ্ঞান লাভ
করিতে করিতে হথন দেশটা তাহার নিকট স্কীব বিলয়া বোধ

( আমি চিত্তা করিয়াই থুব ভাল জিনিসের ব্যবসা লইরাছি। কেউ লবস কেউ এলাচ কিনিল; কেউ কিনিল চিনি বা লবণ। বধন ভগবান ভাহাদের নিকট হিসাব চাহিলেন, সকলেই সব ভূলিয়া গেল। আমি ভগবানের নাম কিনিয়াজি, আর আমার ভার পরিপূর্ণ। আমি ধুব ভাবিয়া চিত্তিয়া ভাল ব্যবসায়ে চুকিয়াছি।)

"কেমন স্থলর গানটা; আপনার ভাল লাগ্ছেনা ?"
"হাঁ থব ভাল।"

"এ রকম ভিক্ষক যে কত আছে তার ঠিক নেই; আমাদের ফকির, বাউল বৈঞ্চবীরা দেশে দেশে ঘূরে বেড়ায়, আর এই সমস্ত উচু ভাব গুলো প্রচার করে। আর দেখুন, আমার মনে হয়, এই গানটাতে একটা খুব বড়ু কথা এমন সহজ্ব গোজাভাবে বলা হ'য়েছে, আমাদের আজকালকার বালালা গানে তাহা পাওয়া যায় না। আপনার নিকট হ'তে যে কবিতার বই নিয়েছিলাম তাতে অনেক রকম গান আছে; কিন্তু সব গানগুলোই এক রকম ভাসা ভাসা; শুধু কথার বাধুনী, ভাব গুলো স্পষ্টভাবে বলা হয়ন। ডাই নয় ৽

"তুনি যা ব'লছ অত নহে। বুঝা যাবে না কেন ? কিন্তু এটা ঠিক—এদের গানে ভাবগুলো থেরপ সোজা ভাষায় সরল-ভাবে বলা হয় আজকালকার কবিদের লেথায় সেরপ প্রায়ই পাওয়া যায় না। আর ভিক্ষকেরা নিজে ত গান রচনা করে নি। অনেক দিনের গান। কোন সাধুসয়াসী ফকির মহা-পুরুষ হয় ত গানটা থেয়েছিল; ক্রমশং সেটার প্রচার হয়েছে।" "আছো, আপনি কি বলেন, এই ভিক্সকেরা কি আমাদের খুব ভাল করছে না ? বরে বরে গিরে গান করে যার, আর আমরা তাদের মোটে এক মুটা চাল দিই—ভাতেই তারা সম্ভট ।"

"তৃমি দেখ্ছি খুব বাড়াবাড়ি কর! দেশে ভিকুক সাজিয়া কত জ্য়োচোর বদমায়েদ লোক বেড়িয়ে বেড়ায়, তুমি তার ঝোঁজ রাথছ না, অনেক ভিকুকই মিথা। করে ভিকা করে; তাদের ভিকা দিলে জ্য়াচুরির প্রশ্রম দেওয়৸হয়।"

দিলের মধ্যে ছই চারি জন বদিও বদমারেদ হয়, তাহ'লে
কি সকলেই দোবী, দলের ভাল কাজটা কি তথনও মন্দ বল্তে
হবে 
 তা ছাড়া ভিকুকগুলো ছই হ'ক না কেন, তারা কি
তাদের কাজ করছে না, গুধু ঘরে ঘরে গান গাওয়া নয়, প্রত্যেক
গৃহস্থকে দে দয়ালু হ'তে শিক্ষা দেয়। আমি একজন ভিকুককে
কিঞ্চিৎ চাল দিতে পারিলে আমার তাকে ক্রতজ্ঞতা জানাবার
ইচ্ছা হয়। আমার তথন মনে হয়, আমাকে দে মাল্যের দেবা
কর্তে শিক্ষা দিয়ে গেল। ভিকুক যে আমার শিক্ষক।"

দেবীদাস বলিতে বলিতে একটু উত্তেজিত হইরা পড়িরাছিল। রাজার বাহির হইরা সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল। আমি বে হরিমোহন বাবুকে বলিরা ফেলিলাম, ভিক্কুকই আমার শিক্ষক, ইহা কি আমি হালয় হইতে বলিতে পারি ? না, তর্কের জক্ত একটা প্রছের অহরারের উপর আবাত লাগিল বলিরা ঐ কথাটা বলিলাম ? ভিক্কক—তুমি নীন, হীন, আমি কি

তোমার চিরকাল জ্বারের ভালবাসা ও অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়াছি ? আমার অন্তর ডোমাকে কি সাদরে বরণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছে ? আমি তোমাকে সেবাদান করিবার জন্ত কি কাঙাল রহিয়াছি ৷ কই সব সময়ে ত না ৷ আমার মনে আছে. এক দিন আমি একজন কুঠ-ব্যাধিগ্ৰন্ত গলিতপদ ভিক্ষককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহাকে উচিতমত অভার্থনা করি নাই. ভাড়াভাড়ি এক মুঠা চাল দিয়া ভাহাকে যেন মনে মনে বলিয়াছিলাম, ভূমি আমার সন্মুখে তোমার অপবিত্র পুতিগন্ধময় দেহ লইয়া আমার দাঁড়াইও না, শীভা যাও, দেরী করিও না। সে কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে নাই, এক মুঠা চাল লইরা আনন্দিত্তিত্তে আমাকে আশীর্বাদ করিরা চলিয়া গেল। আমি বাহাকে মুণা করিয়াছিলাম সে আমাকে তার ভালবাসা জানাইতে দ্বিধা করিল না। আর এক দিনের কথা মনে হয়; মনে হইলে জনমটা যেন কাঁপিয়া উঠে-এক ভিথারিণী বোষ্টমী সাজিয়া আমাদের ঘরের আজিনায় আসিয়া দাঁডাইল, তাহার কদর্য্য মুখে যেন পাপের কালিমা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম---পাপের কি বীভৎসমূর্ত্তি, আমার শিরার শিরার বে শোণিত বহিতেছিল ভাষা ক্ষণকাল যেন ভিথারিণীর অপবিত্র স্পর্শে থামিরা গিয়াছিল, আনন্দোলাস হারাইয়া গতিহীন হইয়া আসিরাছিল। আমি বোধ করিলাম আমার দেহের রক্ত বেন জমাট হইয়া আসিতেছে, আমার হৃদয় থেন অবসর হইয়া পড়িতেছে, আমার কণ্ঠ কে যেন রোধ করিয়া দিতেছে। রুদ্ধ

কণ্ঠ হইতে হঠাৎ একটা চীৎকার বাহির হইল "বা--ও. এথানে হবে না।" ভিথারিণী চলিয়া গেল। প্রত্যাথাতার কাতর চাহনি আমার হৃদয়কে তথন যেন কোন পীড়া দেয় নাই। কিন্ত আৰু আমার মনে হইতেছে সে চাহনি কতকটা কাতরতা-বাঞ্জক ছিল, সে চাহনি আমি এখনও দেখিতেছি, আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে এই বৃঝি তোমার হৃদয়, এই বৃঝি তোমার ভালবাদা। উ: আমি ত তাহাকে ভালবাদা দেওয়া দুরে থাকুক, তাহাকে অন্তরের সহিত ঘুণা করিয়াছিলাম। এখন আমার ঘুণাটা আমারই উপর ফিরিয়া আদিয়াছে—ধিক ভোমায়, ভালকে কে না ভালবাসিতে পারে, মন্দ জ্বভাকে ভূমি ভালবাদ নাই,—ধিক তোমায়, ভোমার কণ্টতাতে ধিক। না এই কপটভাকে জয় করিব: আমি কপট রহিব না। আমি তোমাকে ভালবাদিব। তোমার পাপ-কলঙ্কিত মুথকে আমি ভালবাসিব। কিন্তু তুমি বড় জবল্ল, তুমি বড় কদৰ্যা, বড বীভংস। তোমার দিকে চাহিলে আমার শরীরটা যেন খুণাশ্ব সন্তুচিত হইয়া যায়। না---আমি প্রেম দিয়া তোমার কদর্যাতাকে স্থব্দর করিয়া দিব, তোমার বীভংসতাকে কমনীয় করিব। আমি তোমার হীনতাকে মহিমান্তিত করিব, তোমার কলঙ্ককে পুণ্যের গরিমার অলদ্ধত করিয়া দিব। তুমি হীন ভবুও ভূমি যে আমার! ভূমি পাপী যতদিন আমি পাপী। তোমার পাপ-কলঙ্কিত মুখ আমার চক্ষে নিত্য প্রতিভাত হইরা আমাকে আজ সকলের পাপকে বরণ করিতে শিকা দিতেছে। তোমার চিরবেদনামর আআর মর্মন্ত্রদ বেদনা অমুভব করিয়া আমি জগতের শোকনিবারণ ব্রতে ব্রতী হইলাম। আর হে আমার গলিতপদ ভিক্ক, তুমিও আমার হৃদরে এদ। আমি তোমার গলিতপদ দেখিরা শিহরিয়া উঠিয়ছিলাম, তোমার দেহের পৃতিগদ্ধ ভাণ করিয়া মুথ কিরাইয়াছিলাম—আর তাহা করিব না, আমার করুণ-কোমল হত্তের স্পর্শ তোমার চরণের ক্ষতন্থানে চন্দন বিলেপন করিয়া দিবে, আমার প্রেম-পৃত-হৃদর তোমার পৃতিগদ্ধ দেহে নন্দন স্থরভি চালিয়া দিবে। তোমার মুথ মনে করিতে করিতে, হে আমার চিরবাঞ্চিত ভিথারী, আজ আমি জগতের যেথানে যে ঘূণিত পরিত্যক্ত আছে তাহাদের জন্ত কাঁদিতে শিথিলাম। হে আমার প্রত্যাথাত ভিথারী, হে আমার চিরবোগণাপগ্রস্ত শাখত-ভিথারী, তুমি আজ আমার ত্রিত হৃদর শীতল করিয়াছ।

চাঁদ ও মেঘের এতক্ষণ থেলা ছইডেছিল। চাঁদের কিরণ ও মেঘের অন্ধকারের লুকোচুরিতে এক স্থারাজ্ঞা স্টি ইইডেছিল। যথন মেঘ চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিডেছিল তথন একবারে ঘোর অন্ধকার, অন্ধকার জনাট বাঁধিয়া গাছে গাছে, ঝোপে ঝোপে মিলিয়া এক প্রকাশ্ত বীভংস মৃতি পরিগ্রহ করিয়া অসংখ্য জোনাকী পোকার আলোতে মুখবাদান করিয়া আসিতেছিল। দূরে শৃগালেরা প্রহর গণিতেছিল। শৃগালের রবে চকিত ইইয়া কর্কশশ্বের কাল-পেচক ডাকিয়া উঠিল। মেঘ সরিয়া গেল। চক্তকিরণ মেঘ্যুক্ত ইয়া হাসিরা

উঠিল। অন্ধনার নাশির বীভংগতা অংগ্রেমত মিলাইরা গেল।

তান শান্তিতে চারিদিক্ ভরিয়া উঠিল। বনফ্লের তীত্র গদ্ধ
বাতাসকে আমোদিত করিয়া তুলিল। দেবীদাসের কপালের
আমেবিন্দু মৃছিয়া লইয়া বাতাস তাহাকে চুম্ম করিয়া গেল।
দেবীদাস চাদের দিকে চাহিল, আনেককণ ধরিয়া চাহিল,—
ভনিল, শতসহত্র চাঁদ বলিতেছে, 'হে আমার চিরবাঞ্চিত
চিররোগণাশগ্রস্ত শান্ত-ভিধারী, আমার ত্যিত হৃদয় তুমি
শীতল কর।" তাহার হৃদয় শীতল হইল,চক্ষেজল আসিল।

#### আতঙ্ক

পরদিন প্রভাতে দেবীদাস যথন বাহিরের বারাণ্ডার একটা চেয়ারে বসিয়াছিল তথন তাহার অন্তঃকরণ বেশ প্রসয়।
মনের ভিতরও ঝড় বৃষ্টি আছে। প্রবল ঝড় বৃষ্টির পর বেমন
আলো ও বাতাস নির্মাণ হয়, সেরপ ভাবরাজ্যে আত্মমানির
ঝড় বাতাস ও ক্রন্দনের এক পশলা বৃষ্টির পর মনের ভাবগুলি
বেশ শাস্ত ও পবিত্র ভাব ধারণ করে। দেবীদাস এই শাস্তি
ও পবিত্রতার উৎফুল হইয়াছিল! সে যথন কেলোর বাড়ী
বাইবার জন্ম রাস্তার নামিল তথন তাহার মুথের দিকে চাহিলে
ভাহার রুদ্রের আনন্দ বঝা বাইত।

"কি গো উমো খুড়ো, ভোমার ক্ষেতে যেতে আজ এত দেরী হ'ল ং" "প্রণাম হই, ছোট বাবু; আজে দিনটা ভাল, দেরী কই, প্রমনি সময়ে রোজ হয়।"

দেরী কিছুই হয় নাই। উমো তাহার লাকণ ঘাড়ে করিয়া ছটা বলদ লইয়া রোজই এই সময়ে ক্ষেতে কাঞ্চ করিতে বায়, তাহা দেবীদাস দেবে। কিন্তু আজ তাহার হৃদয় এত স্নেহ ভালবাসায় পূর্ণ যে, সে উমাচরণকে একটা সাদর সম্ভাষণ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

দেবীদাস কেলোর বাটীর দরজায় পৌছিয়া হাঁক দিল,—

"কিরে কেলো, কেমন আছিস ?"

"আহন ছোট বাব্; আমরা ছজনে আপনার কথা কছিছ-লাম।" কেলোর স্ত্রী একটি টুল আনিয়া দিল; দেবীদাস সেই টুলে বসিল। "আপনার মত লোক থাক্লে গরীব ছঃথীর আর কোন ভাবনা নেই।"

"তোর জ্বর সেরেছে ? স্থা এখন কেমন আছিস্ ?"

স্থা চৌকাটের নিকট বসিয়ছিল। তাহার ৩ জ ম্থের উপর হই এক গাছা চুল পড়িতেছিল, সে তাহা সরাইয়া দিতেছিল। তাহার তথনও একটু জর ছিল; তাই তাহার চকুর সেরপ উজ্জন দৃষ্টি ছিল না, একটু মান ও বিষয় দৃষ্টিতে সে দেবীদাসের পানে চাহিয়া ববিল, "আমার এখনও একটু জর আছে বোধ হয়, আপনি দেখুন ত", বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিল।

হাঁ, তোর জর একবারে ছাড়ে নাই।"

"আমি কালকার চেয়ে থুব ভাল আছি; আজ ভাভ খাব, পাঁচ দিন কিছু খাই নাই। কি বলুন, আজ আমি কি খাব ॰"

"তোর থাওরার ব্যবস্থা করে দিছিছ, তুই আজে ওপোস থাবি।"

"ওপোদ থার নাকি" বলিরা ক্থা হাসিরা ফেলিল। দরিদ্র বরে জন্মগ্রহণ করিরাও ক্থার একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছিল। সে এমন স্থন্দর যে কেহ তাহাকে দেখিলে মনে করিত এ ভদ্র খরের মেরে। দরিদ্র বরে এমন মেরে কচিৎ দেখা যায়। উপ-বাসের কঠোরতা সে সৌন্দর্য্যকে মান করিতে পারে নাই—তাহার চাঞ্চল্যকে দ্র করিয়া বরং সে সৌন্দর্য্যকে আরও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই হাসিতে তাহার স্থাভাবিক সর্বতা প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু তব্ও তাহার প্রেকার মত মুধ উজ্জ্বল, তাহার চকু লীলাচঞ্চল হইরা উঠিল না।

দেবীদাসের অন্তরে একটা বিষাদের রেথাপাত ইইল।
সে যে স্থাকে রোজ দেখে—তাহার মাধুর্য্য তাহার চাঞ্চল্যে,
ভাহার ক্ষত্ত-সরল-হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি হর্ষোৎকুল নেত্রসূগ্মে প্রতিভাত ইইত। তাহার সৌন্দর্য্যে সহিষ্ণুতার আভাস ছিল না,—
তাহার সৌন্দর্য্য শরৎকালের নীলাকাশে অন্তন্দবিহারী ক্রীড়াশীল প্রভাত-অক্নিমানীপ্ত অন্ত মেদের মত—আ্যাচ্যের পশ্চিম
গগনের নিধ্ব সাদ্ধ্য মেদের মত ছিল না।

দেবীদাস সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বৈশক্ষণ্য -দেখিয়া

ষধন ক্ষণকাল চিন্তা-বিমগ্ন হইরাছিল, তথন কেলো তাহাকে বিলয়া উঠিল,—

"বাবু, ওর না হর ব্যবস্থা কর্লে। আমার কি হর ? আমার ঘরে ত আজ এক মুঠাও চাল নেই। টাকার পাঁচ পের, চাল—ধার করে কত দিন থাব ? আমাপনি না দিলে ত হয় না।"

"তাতে আর লজ্জা কি ? স্থার মাকে বল আমাদের বাড়ী গিয়ে হৈমীর কাছ হতে চাল এখনি গিয়ে আফুক। আমি থাক্তে তুই ভকিয়ে থাক্বি!"

কেলো তাহার স্ত্রীকে বলিল, "যা' হৈমী দিদির কাছে যা, চাল এনে তবে রামা কর, বেলা হয়েছে।" কেলোর স্ত্রী চলিয়া গেল।

"দেথুন বাবু আপনাকে একটা কথা এতদিন বলি নাই, আজ বল্ছি। আপনাকে বলাই ভাল।"

"কি বল্না, কি এমন কথা ?"

"হাঁ, এথনি বলি, স্থার মা গেল, কেউ শুনতে পাবে না, তাকেও এতদিন বলিনি, স্থা তুই ঘরে শোগে, আহা ওর মুখটা ফ্যাকানে হয়ে, গেল, যা মা বিছানার শুরে পড়।" স্থা চলিয়া গেল। কেলো বলিতে লাগিল, "হাঁ, আপনাকে বল্ছিলাম কি, জমিদার বাবুর নায়েবের কাছ হতে তিন বছর হল ১০০ টাকা কর্জনিয়েছিলাম। তথন অস্থ ছিল, গাড়ী বইতে পার্ভাম না, আর একটা বলদ কিনিবারও দরকার

ছিল। স্থানে আসলে সে এখন ৩০০ টাকা হয়েছে। আমার ত ভরে পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়েছে—স্থার মাকেও একথা বলি নাই।"

"তাইত, আমাকেও ত আগে কিছু বলিদ্ নি!"

"এতদিন নারেব বাবু কোন তাগাদা দেন নাই, তবুও, কি
আমি নিশ্চিন্তি থাকতে পারি ? এবাব জরের সমরে সমস্ত
রাত্রি রোজই অথ দেওতুম, আমাকে যেন পেরাদা এসে জেলে
নিরে যাছে। অধা যেতে দিছেনা, হাত ধ'রে টান্ছে, অধার
মা কারাকাটি করছে, আর পেরাদারা আমাকে ছেঁচ্ডাতে
ছেঁচ্ডাতে গারদে নিরে চল্ছে। উ: কি কট হছিল, তার
পর মনে হ'ল, আপনি আমাকে লোর করে গারদের দরজা
খুলে বের করে আনলেন। তাই আপনাকে বলছি।"

"ও সব মিথাা; অংশ কি কখন সতিয় হয় ? ওতে ভয় পাস কেন ?"

"না বাবু, বড় ভয় হয়।"

"দে থাক, তাহ'লে তুই টাকা গুধ্বি কি করে ? আমা-দের অবস্থা ত জানিস্, দাদার কলকাতার থরচ যোগাতে সব বায়। বছর বছর চাল কিছু পাই, তা হ'তে এক রকম চলে।"

"বাবু, আপনাকে কি টাকা দিতে বল্ব—আমার মাথা আগে কটিন তবে বল্ডে পারি।"

"সেই অপ্রে আপনাকে দেখে অবধি আপনাকে কথাটা বলবার জন্ম আমি ব্যন্ত ছিলাম, তাই বললাম।" "সুধার মা কি কিছুই জানে না ?"

"না, তা'কে কিছুই বলিনি, যথন খুব জর, তথন হঠাৎ বেঘারে থুব চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলাম—'শোধ দোব মারিস্নি'; তথন সে জিজ্ঞেস করেছিল, কি শোধ দেবে—কবে ধার শোধ দেবে? আমি তাও কিছু বলিনি। আপনি ত তার খভাব জানেন না, সে আমার স্থের ভাগী, কিন্তু ছঃথের ভাগী নয়, ভুধু টাকা পয়সা পেলে খুনী থাকে—আর পেলেই ধরচ করে, আমি কত বকি তবুও ভনে না! ও যদি ভাল সংসার করতে পারত, তবে এ ছঃখ হ'ত না।"

বলিয়া কেলোর কঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরক্ষণে একটু সাম্লাইয়া কেলো বলিল, "আমার অধারও বৃদ্ধি আছে, দেও বৃবে অবে, কিন্তু তার মা এতদিনেও বৃষ্ণ না।"

#### সংসারের পথে

সক্ষা হই রাছে। দেবীদাস নানাস্থান ঘ্রিয়া হরিমোহন বাব্র বৈঠকথানায় যাইয়া উপস্থিত হইল। ছারের নিকটেই মনোরমা দাড়াইয়াছিল, দেবী প্রবেশ করিতেই সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল "তোমার অপেকা কচ্ছিলাম দেবীদাদা, আমার সেই লেখাটা শেষ হয়েছে, দেথ্বে ?"

"দেথ্ব, কিন্তু এখন নম্ন, আমার হাতে দিও আমি বাড়ী

নিরে গিরে দেখ্ব। কাকার আছিক হ'ল ?" "না, আরও বোধ হর আধ ঘণ্টা দেরী আছে, আজ ন' পাড়া হ'তে ঘূরে আস্তে দেরী হরে গিরেছিল। তাই একটু দেরী করে উনি পূজার ঘরে ঢুকেছেন। বস না, যাছে কেন ?"

দেবীদাদ ইতন্তত: করিয়া শেষে একথানা চেয়ারে উপবেশন করিল। এরপ ভাবে মনোরমার নিকট বিদিয়া
থাকিতে তাহার কেমন লজা বোধ হইতেছিল। কারণ
মনোরমার এখন বয়দ হইয়াছে,—ভরা ভাদ্রের নদীর স্তায়
তাহার স্বস্থ নিটোল দেহ এখন সৌন্দর্য্য ও লালিত্যে ভরিয়া
উঠিতেছে। তত্বপরি তাহার পিতার শিক্ষা ও তাহার অন্তরের
সূচ্ পবিত্রতা তাহার সমস্ত মুখখানির উপর এমন একটা
শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে যে, যে তাহাকে দেখিত সেই
কণকালের মধ্যে অভিভূত হইত। দেবীদাসও সেইজন্ত
মনোরমার শক্তি এখন অন্মুভব করিত। কিন্তু পাছে সে
বেশী অভিভূত হইয়া পড়ে এবং পাছে তাহার গুরুর বিখাসের অপব্যবহার করা হয় এই ভয়ে সে আপনাকে পূর্ণভাবে
মনোরমার নিকট ধরা দিতে পারে নাই।

দেবীদাসকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মনোরনা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আজকাল তুমি এত কি ভাব, দেবী দা ? রাত দিন মুধ ভার করেই আছে। কি হয়েছে তোমার ?"

स्वीकाम विषय, "ভাব্ৰ আবার कि ? किছুই ना।"

মনো। "মিছে কথা, নিশ্চরই কিছু হরেছে। আমার বল্বেনা ?"

দেবীদাস। বলবার মত কিছুই হয় নি, তবে হৈমীর বিয়েদেবার জন্ম লোকে তাড়া দিছে, হাতে টাকা কোথায় ? কি-দিয়ে কি করব বুঝতে পারছি দা।

মনো। তা এর জন্ম তোমার এত ভাবনা কেন ? হরি-দাদা রয়েছেন, বাবা রয়েছেন, ওঁরাই ভাব্বেন। তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে আপন কাজ করে যাও।

দেবীদাস। তা হয়না মহু, দাদা পড়াগুনা করছেন। ওঁর উপরেই আমাদের সব আশা ভরসা। ওঁকে এসব কথা বলে ব্যস্ত করতে পারি নে। আমি বধন এখানকার সব ভার নিয়েছি তথন আমাকেই সব কর্তে হবে।

মনো। তিনি বড়, ভার ঊার হলনা, হ'ল তোমার এ ভারী অক্সায়। তিনি পড়াগুনা করবেন, কলকাতায় থেকে গায়ে হাওয়া দিয়ে—

দেবীদাস। কিছু অভার করছেন না মহ, তুমি মিছি
মিছি তাঁর উপর রাগ কর্ছ। তাঁকেই এর পরে সব ভার
বইতে হবে; তাই এখন তাঁকে একটু নিশ্চিলি হয়ে পড়া
ভানা করতে হচ্ছে।

মনো। নাদেবী-দামামার ভারী রাগ হর, তিনি বড় তুমি ছোট; তিনি কোথার তোমাদের যাতে কট কম হর ভাই করবেন, তা নর বছর বছর একজামিনে ফেল হচ্ছেন, আর তোমাদের এই অল টাকার ওপর আরো টানাটানি বাড়িয়ে দিয়ে সথের পড়া পড়ছেন। তুমি সারাদিন রোদে মাঠে মাঠে বুরে চাল ধানের সংস্থান করছ আর তাঁর বাবুগিরির অন্ত নেই। বিশ্বস্তর বাবুর সঙ্গে মিশে—

দেবীদাস ব্যথিত হইরা বাধা দিয়া বলিল, "মহু আমার সাক্ষাতে আমার দাদার নিন্দে করোনা। গুরুজনের নিন্দেয় পাপ হয়। তোমারও তিনি দাদা।"

মনোরমা এই তিরস্কারে লক্ষিত হইরা চুপ করিল, এবং তাহার চক্ষু গুইটি জলে ভরিরা উঠিল। তাহার মুখের ভাব দেখিরা দেবীদাস বাধিত হইরা বলিল, "মহ, তুমি আমার দিক্টাই ক্রমাগত দেখতে, তাই অক্স দিক্টার দিকে তাকাও নি। স্বাই ত এককাজ্বের জন্ত তৈরী হরনি, আমি এই সব পারি তাই ভগবান আমার তাতেই লাগিরেছেন। এর জন্ত হংখ করা র্থা। আমার কথার রাগ ক'বনা।"

দেবীদাসের কথার মনোরমার অভিমান আরও উওলিরা উঠিল। সে মুথ ফিরাইরা অঞ্চ গোপনের ১চটা করিল বটে কিন্তু দেবীদাস তাহা দেখিতে পাইরা কাতরভাবে বলিল, "কমা কর মহু, আমার দোব হয়েছে, আর তোমার বক্বনা। ভূমি রাপ করলে আমার মর্মান্তিক হবে।"

ইতাৰসরে হরিমোহন বাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—
"কি হচ্চে তোমাদের ?"

দেবীদাস হাসিরা বলিল, "আমি একটু বকিছি বলে মহু আমার ওপর রাগ করেছে।"

মনোরমা তাড়াতাড়ি চোথের জাল মুছিয়া বলিল, "ইাা, কথন রাগ কর্লাম ? না, বাবা, আমি রাগ করিনি। দেবী দা, আমারই অভায় হয়েছে কমা চাচ্ছি।"

ছরিমোহন বাবু হাসিরা বলিলেন, "বাস্ শোধ বোধ হরে গেল। এখন ব্যাপারটি কি ? কি নিয়ে রাগারাগি চলছে ?"

দেবীদাস। মহু বলছিল,---

মৰো। আমি বলছি তুমি থাম। বাবা বলুন ত, এতে আমার কি এমন দোষ হয়েছে?

হরিমোহন। এই যে তুমি এথনি স্বীকার করেছ যে তোমারই দোষ হয়েছে ?

মনো। নইলে দেবী দা রেগে থাকত। কিন্তুও কথা বাক এখন শুফুন।

মনোরমা তাহাদের সমস্ত কথা আরুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া শেষে বলিল, "এতে আমার এত কি দোষ হয়েছে ফে দেবী দা আমার অত বক্লে ?"

ছরিমোহন। তোমার দোষ হরেছে এই বে, তৃমি একজনের দিক্ নিয়ে আর একজনেক বিচার করেছ। দেবীদাদের কট হচ্চে বলে তৃমি হরিদাদের ওপর রাগ করছ, কিন্তু হরির দিক্ থেকে দেখলে তার অত দোষ দেখ্ডে পেতে না। দে এখন এতদ্র এগিয়ে পড়েছে যে, এখন যদি
নব ছেড়ে ছুড়ে এখানে এসে বদে, তা'হলে তার একুল ওক্ল
ছ-কুলই যাবে। তাই তাকে যেমন করেই হ'ক পাশ করতেই
হবে, তা দে যতবারই ফেল হ'ক। আর দেবি, তোমারও
একটু ভূল হয়েছিল যে, তুমি ময়র কথায় অভটা বিচলিত
হয়েছিলে। য়েহের বিচার কখনই ঠিক হয় না, তাই বলে
য়েহটাকে আমাঞ্চ কর্লে ত চলবে না। থাক্ তোমাদের
গোলমাল ত থেমে গেছে, এখন আজ্ফের কি খবর বল গ

তারপর নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেবীদাস সে দিনের মত বাড়ী যাইবার জন্ম বাহির হইয়া পড়িল। মনোরমা তৎপূর্বেই কক্ষ হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। দেবীদাস হরিমোহন বাব্র বৈঠকথানা হইতে বাহির হইয়া তাঁহার উন্থানের গেটের কাছে পৌছিয়াই চমকিয়া উঠিল। দেখিল মনোরমা গেটের নিকট দাঁড়াইয়া অন্থমনস্কভাবে কি দেখিতেছে। চন্তালোকে সমস্ত জগৎ তথন উন্তাসিত। দেবীদাস ক্থিল, নিস্তক্ষ রাজের হস্ত শাস্ত সৌকর্ষ্যের মাঝে ঐ একটা মাঐ জন্মপ্র বালিকা দাঁড়াইয়া সমস্ত স্থিকে যেন একটা গভীর ও মধুর জাগরণে জাগাইয়া রাখিয়াছে। মনোরমাকে কোন দিন এমন এককভাবে পরিপূর্ণ সৌকর্ষ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া খাকিতে সে দেখে নাই। কিছু আলিকার এই ভল্ল জ্যোৎমার লোভ যে এই তফ্লীও সম্বরণ করিতে পারে নাই এই কথাটা

লাগিল। তথাপি সে পাছে মনোরমার ধ্যানভঙ্গ করিয়া ফেলে এই ভরে পাশ কাটাইরা চলিরা ধাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু গেটের নিকটে পৌছিবার পূর্বেই মনোরমা ফিরিয়া বলিল, "দেবী দা, আমার ওপর আর তোমার রাগ নেই ত ? আমার ক্ষমা করেছ ত ?"

এমন হন্দর জ্যোৎসায়, এমন শাস্তির মধ্যে, এমন মৌনমুগ্ধ আকাশের তলে সে রাগ করিয়া থাকিবে ? আর সেই
কথা সে শরণ করিয়া রাখিবে ? দেবীদাসকে মনোরমার
কথাগুলা যেন মারিল, তাই সে পলাইতে পলাইতে বলিল "না
মহ, না।" দেবীর স্বরে যে কাতরতা ছিল তাহা যেন তথনকার
সমস্ত মুক প্রকৃতির হৃদয়ের কথা। যেন নিস্তব্ধ রাত্রির গোপন
আত্মানী অতিদ্র হইতে কীণ কাতর্ম্বরে জানাইয়া দিল—
না—এ সমর রাগ নাই, অভিমান নাই, কিছুই নাই। যা
আছে তা প্রকাশের নয়, কেবল অন্তবের।

"না মন্ত্রন।" দেবীদাসের নিজের কথা কর্মট নিজের কানে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার সমন্ত দেহ মন কম্পিত হইরা উঠিল, এবং সেই সঙ্গে ঐ একটা ক্ষমাপ্রার্থী হৃদরের সমন্ত মধুরদ তাহাকে এমনিভাবে মাতাল করিরা তুলিল যে সে কিছুতেই থামিতে পারিল না। চক্রালোকে ক্রমাগতই সে তাহাদের গ্রামের জনহীন পথে অনেক রাত্রি প্র্যুম্ভ ব্রুপাক থাইতে লাগিল।

ভাহার মনে আজ যে ভাবগুলি ক্রমাগতই উঠিতে

লাগিল তাহা তাহার পকে নিতাস্তই ন্তন। বদিও তাহার চিত্ত বভাবত:ই ভাবপ্রবণ তথাপি তাহার চিত্তাকাশে অভাব ধ্মাবতী দেবীর কুলার শব্দের সঙ্গে মাতা সরস্বতীর বীণার মধুরন্ধনি মিশিরা এক অন্তত ঐক্যহীন কর্কশন্ধনি তাহার প্রাণে জাপিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে আল এ অচেনা বাঁশী তাহার মন যমুনার শুক্তট ভাবের জলোচ্ছু পে ছাপাইরা ভাসাইরা বালিরা উঠিল। সে যে ইহার জন্ত কথনই প্রস্তুত হয় নাই। না—না সে তো ইহাকে চাহেনা, চাহিতে পারেই না। সে যে এতদিন কালের কর্ম্বাজ্যের শিশুধনি শুনিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল। হঠাৎ এ কে আসিরা সমস্ত ওলট পালট করিয়া দিতে চাহিতেছে। কে তুমি ?—

ধেবীদাস আর ভাবিতে পারিল না। প্রাম হইতে সে বাহিরে আসিরা প্রান্তরের মধ্যে একটা আইলের উপর বসিরা পড়িল। কিন্তু পর মুহুর্তেই একটা নিশাচর পক্ষীর শব্দে ভাহার ধ্যানভক্ষ হইরা গেল। মনে পড়িল হৈমী ভাহারই অপেকার ভাত কোলে করিয়া বসিরা আছে। অমনি সে ক্রভবেরে প্রামমধ্যে প্রবেশ করিল।

### গরীবের ভিটা

কেলো সারিষা উঠিল, খুব ঘন ঘন গাড়ী বহিতে লাগিল, কিন্তু তাহার ঋণ পরিশোধ হইল না। তাহার স্ত্রীর হাতে বাহা সে রোজ আনিষা দের তাহা সে বরচ করিয়া কেলে, হর মাছ না হর ঋড় সন্দেশ, না হর জামা কাপড়, সে একটা না একটা কিছু কিনিবেই। কেলো কি করিবে তাহা হির করিতে পারে না; শেবে সে অদৃষ্টের উপর দোব দিয়া একটু নিশ্তিত্ত হয়। হিন্দুর নিকট অদৃষ্টই সর্ব্ব হংবহর—সর্ব্ব যন্ত্রণাপ্রশমন, অদৃষ্টের কোমল ক্রোড়ে হিন্দু একবার আপ্রয় লইতে পারিলে সমস্ত হংব কট ভূলিয়া বায়। কেলোও তাহার সব হংব ভূলিয়া বাল, তিবাতের জন্ত কোন চিন্তা তাহার রহিল না। কিছু দিন এট ভাবে চলিল।

টাকার ছর দের চাল ছিল, ভাহা ক্রমেই টাকার পাঁচ দের হইল। এবার কাঞ্চনতলা গ্রামে হুভিক্ষের প্রকোপটা পূর্ব্ধ হইতেই দেখা গিরাছে। কেলো ভাহার গাড়ী আর চালাইডে পারিল না। গাড়ীর আরোহী কোথার ? পেট ভরিলে ভবে ভো লোকে একটু আরাম করিবার হুবিধা পার। ভিনটা বলদকে কেলো আন্তে আন্তে বেচিরা ফেলিবে স্থির করিল, ঘরে বাইরা ধাওরাইডে ভাহার সামর্থা ছিল না। মনে করিবাছিল

বলদ তিনটা বেচিয়া সে নায়ের বাবুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু বলদ গুলাকে সে সময় মত বেচিতে পারিল না, প্রামের কেহই তাহার বলদ লইল না। তাহাদের ঐ সময়ে বলদের প্রয়োজন ছিল না, কাজেই কেলো বলদ তিনটাকে তিন ক্রোশ হাঁটাইয়া লইয়া ক্ষণপুরের হাটে বিক্রয় করিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর হাতে ৫০ টাকাদিয়াতাহাকে বলিল "দেখিদ টাকা খরচ করিদনি। টাকার থুব দরকার হবে, জুর্ভিকে কি হয় কে জানে ?"

এথনও তাহার স্ত্রী নামেবের নিকট তাহাদের ঋণের কথা কিছুই জানে না।

শেষে একদিন কেলো তাহার স্ত্রীর নিকট চাবি চাহিয়া বাক্স হইতে ৫০ টাকা গুনিয়া লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেলো নামেব বাবুর নিকট কাছারী বাড়ী গেল। প্রামের এক পাশে থানা ও কাছারী বাড়ী। কাছারী বাড়ীর চারিদিকে খুব উঁচু মাটার প্রাচীর। প্রবেশ করিবার একটা মাত্র দরজা। প্রাক্ষণের ছই ধারে চাঁপা ফুলের গাছ। লাউ গাছ একদিকে বাঁশ বহিরা প্রাচীর ছাইরা ফেলিরাছে। প্রাক্ষণের মধ্যভাগে একটা ঘর, ঘরটা খুব উঁচু, তাহার দেওয়াল ইটের ও ছাউনি থড়ের। প্র ঘরের সমূথে একটা বারাঙার একটি জল চৌকিতে বসিয়া নামেব বাবুধুম পান করিতেছিলেন।

কেলো বাঁধান ধাপ দিয়া ঐ বারাণ্ডায় উঠিল ও মাথা মাটাতে ঠেকাইয়া প্রাণাম করিল। নাম্নেব বাবু একবার বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আর একদিকে ধুম ছাড়িয়া দিলেন। কেলো একটু পরে বারাণ্ডায় একটা বাঁশের খুঁটির পাশে বসিল।

নামেব বাবু দেখিতে কিছু সূল, ভামবর্ণ, নাসিকা মুগোল, জর্গা কুঞ্চিত, তাঁহার কঠে তুলদীর মালা। তাহার নাম ভামাচরণ ঘোষ। জাতিতে তিনি সলোপ। তামাক টানিতে টানিতে তীক্ষ দৃষ্টিতে কেলোর হৃদয়কে কম্পিত করিয়া তিনি বলিলেন, "তোর মতলব কিরে কেলো ? টাকা দেওয়ার কথাটা কি একবারে ভলে গেছিস ? টাকা এনেছিস ?"

কেলো কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, কিছু টাকা এনেছি।" "কত টাকা ?"

"এখন co তারপর---"

"উঃ খুব এনেছিদ, আমাকে রাজা করে দিলি। সে সব হবে না, সব টাকা এখনি বের করু, নাহ'লে—"

কেলোর মুথ শুকাইয়া গেল, গলা কাঠ হইয়া গেল, তব্ ছই তিনটা ঢোক গিলিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "দোহাই নায়েব মশায়, আপনি গরীবের মা বাপ্, গরীবের ভিটাটা রক্ষা ক্রুন।"

"ওসব কথা রাখ, এখন কবে টাকা দিবি বল্।" মশার, এবার পঞ্চাশ টাকা নিয়ে রেহাই দেন, আর চারমাস পরে সব টাকা দিতে পার্ব।" নামের মশার একটা অবিধাসব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলি-লেন, "তবে দে এখন বা এনেছিস; কিন্তু বাকী টাকা চার মাসের মধ্যে যদি সব শোধ না করিস্তবে তোর ভিটা মাটী উচ্ছল্ল বাবে বলে রাখ্লাম। বেটারা বড় পাজী, যত এদের দরা করা বার তত এরা মজা পার।"

"আপনিই এখন আমাদের রাজা, রাজা বাবু ত কলকাতার থাকেন, আপনাকেই আমরা রাজা বলে জানি; আপনি দয়া না করলে আমরা যাব কোণায় ?"

ৈ কেলো ৫০ টাকা গুনিরা মাটিতে রাখিল। শুামাচরণ— "ওরে বিশু, টাকাটা জমা কর" বলিয়া একটা হাঁক দিলেন।

কেলো প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তাহার টাকাটা পাতায় জমা হইল কি না দেখিয়া গেল না।

### হাটের পথে

কেলো তাহার বলদ বেচিয়া ফেলিল, কিন্ত তাহার গাড়ী বচিতে পারিল না, কেহই তাহা লইল না। এখন সে দিন মজুরী করিয়া খায়। নায়েব বাবু জমিদার মহাশরের ত্কুম মত একটা মতঃ বড় ইলারা খনন করাইতেছিলেন। নায়েব বাব্কে বলিয়া কহিয়া সে রাজমিত্রীদের নিকট মজুরের কাজ পাইয়াছে। সমস্ত দিন ইট কুটিয়া বা ইট বহিয়া সে বারটী পয়সা পায়।

কেলোর স্ত্রী মাঠে মাঠে যাইয়া গোবর কুড়াইয়া আনে, গোবর রোদে দিয়া দে ঘুঁটে করে। ভাহাদের কুটারের আঙ্গিনার সমরোপযোগী শশা, শাক, কুমড়া প্রভৃতিও হয়। হাটের পুর্বের দিন অপরাহে স্থা শাক প্রভৃতি ভূলিয়া রাথিত। হাটের দিন খুব প্রভাবে উঠিয়া মাতা ও কন্তা হাটে যাইত।

মাতার মাথার ঘুঁটের ঝাঁকা ও কন্তার কোমরে কসলের একটা ছোট ধামা। যে দিন হাট বসিত তাহার পূর্ব দিন রাত্রে ভাত ও একটা শাক রাঁধিয়া রাখিত। কেলো প্রভাছ অপরাহে ফিরিড, হাটের দিনে সে নিজে থাইয়া স্ত্রী ও কন্তার শাক ভাত ঢাকিয়া রাখিত। তাহারা সন্ধার সময়ে ফিরিয়া আহার করিত। যে দিন হাট বসে না সে দিন তাহারা তিন জনেই এক সঙ্গে অপরাহ্ন-সময়ে আহারে বসিত।

করেক মাস এই প্রকারে চলিল। কেলো প্রভাহ বার পরদা জ্বানে; তাহার ত্রী ও ক্সা হাটে ঘুঁটে ও শাক কুমড়া বিক্রের করিরা কিছু পার, এরূপে তাহারা কোন প্রকারে অর্ধা-শনে দিন কাটাইতে লাগিল। এখনও কতদিন বে এ প্রকারে কাটাইতে হইবে তাহার ঠিকানা নাই, ইহা অপেক্ষা বে ছর্দিন আসিবে না তাহারও ঠিক নাই। B: //

কিন্তু এ সৰ কেলো ভাবিত, হথা ও হথার মার ছই জনেরই এ সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ ছিল না। হথা এতদিন কখনও ছাটে পথে সদর রাজার ঘূরে বেশী যাওয় আসা করে নাই সে এই স্থাধীনতা লাভ করিয়া মনে মনে বরং একটু আনন্দ পাইরাছিল।

ফুলর স্বাস্থ্য ও বৌবনের সৌল্বা লইরা বথন সে মার সহিত হাটে বাইত, তথন পথের লোক, পথের পালে গৃহহারে উপবিষ্ট নিহ্মা ভক্ত সন্তানও কেন তাহার দিকে বিক্লারিত নেত্রে চাহিরা থাকিত তাহা সে ব্রিতে পারিত না। তাহা ছাড়া তাহাদের হাটের পথে এক জন সন্ধী ছিল; তাহার নাম সিধু। সিধু প্রামের প্রাস্কভাগে মাঠের থারে বাস করিত, তাহাদের ঘরটা গ্রামের শেষ-সীমানার। ঘরের পশ্চিমেই মন্ত বড় মাঠ, সেই মাঠের উপর দিরা বাবলা পাছের পাল দিরা হাটের পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গায়ছে। সিধুর কূটীর হইতে ছই জেলাশ রাজা হাঁটিলে তবে ক্ষপুরের হাটে পৌছান বার। সিধু এক দিন তাহার কূটীর হইতে হাটে ঘাইবার জন্ত বাহির হইতেছে, এমন সমরে দেখিল ক্থা ও তাহার মা তাহাদের আপনাপন ভার লইয়া তাহার কূটীরের সামনের রাজা দিরা মাঠে নামিতেছে।

"তোমরা কোথার বাবে গা, হাটে বাচ্ছ ?"

সুধা বলিল--- "হাঁ আমরা হাটে বাচ্ছি, না হলে আমাদের এই সব জিনিব কি হবে ?" সিধু একটু অপ্রস্তুত হইরা বলিল, "তা বটে, তোমরা কোন গাঁষের ?"

"আমরা এই গাঁরেরই, দক্ষিণ পাড়ার আমাদের বর।"

• "বেশ চল; আমিও হাটে যাছিছ।"

সুধার মা বলিল, "তা বাছা ভালই হ'ল, এক সঙ্গে বেচা কেনা করে ফিরে আসব।"

সিধুর সলে ইছাই তাহাদের প্রথম পরিচয়। সেই হইতে
সিধুরোজই ভাহাদের সলে হাটে বার ও হাট হইতে ফিরিরা
আসে। প্রধা ও ভাহার মা তাহাকে রাজা হইতে ভাক দের,
সে ঘর হইতে বাহির হইরা ভাহাদের সল লয়। হাটে বাইরা
সিধু তাহাদের বিক্রয়েরও থুব স্থবিধা করিয়া দেয়। সিধু বেশ
পাকা বিক্রেজা। ঘুঁটের দাম লইরা দর ক্যাক্যি হয় না, হাটে
ঘুঁটের এক দাম, পরসায় সাত গণ্ডা। কিন্তু শাক শবজী
কুমড়া শশা লইরা খুব দর করিতে হয়। প্রধা ও প্রধার মা
বথন তাহাদের ফসল সহত্তে ক্রেজাদিগের অমনোবোগিতা
দেখিয়া সজায় বিক্রয় করিতে উৎস্ক হয়, তথন মিধু তাহাদের ওৎপ্রকা নিবারণ করে এবং দর ঠিক রাখিতে উপদেশ
দেয়। শেবে সেই দরেই তাহারা বা অভ লোক আসিয়া ক্রয়
করিয়া লয়। এই উপারে সিধু প্রতাহই তাহাদের বিক্রয়
কাকে সাহাব্য করে।

স্থা ও ভাহার মা হই জনেই ভাহার সহাত্ত্তিপ্রণো-

দিত কাৰ্যোর জন্ম তাহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করে না।

দরিজ শ্রেণীর মধ্যে এরূপ পরস্পরের সহাস্কৃতি ও উপকার দাধন বিরল নহে। ক্রুজ্ঞতা জানাইবার কারণ তাই বিরল।

## সহারুভৃতি

সিধ্ব ভাল নাম সিজেখর, তাহার পিতা রমণ ঘোষের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তাহাদের পঁচিশ বিঘা জমি চাব ছিল। তাহাতে বে কসল পাইত, থাজনা থরচ বাদ দিয়াও তাহাতে তাহাদের বেশ ভরণপোষণ হইত। কিন্তু এই হুই বৎসর অজন্মা হওয়াও তাহাদের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর গত আখিন মাসে সপ্তমী পূজার দিনে যথন আগ্রমনী গানে ও ঢাক ঢোলের শানাইরের শব্দের সহিত গ্রামের এক প্রাস্ত হইতে আর এক প্রাস্তে উৎসবের আনন্দ ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তথন তাহার পিতা তিন চারি মাস ম্যালেরিয়া রোগে ভূগিয়া রোগের হাত হইতে এ জন্মের মত এড়াইল। এখন তাহার আপনার বলিতে মা ভিয় কেহ নাই। স্বামীর রুড়া ও পুত্রের সংসার নির্বাহের কট দেখিয়া সিধুর মা শ্র্যার আশ্রম লইল। প্রথমে সে শ্র্যা ছাড়ে নাই, এখন শ্ব্যা তাহাকে ছাড়িতেছে না। তাহাদের গোশালার পূর্বের হইটী

বলদ, একটা গাভী ও একটা বংস ছিল। এখন নিজের গৃহস্থালী চালানর ভার অফুডব করাতে সিধু গরু বলদ বেচিয়া ফেলিয়াছে। এথন রুগ্ন মাতার পথা কোন রুকমে দিতে পারিলেই সে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করে।

একদিন প্রাত:কালে সিধু তাহার মাতার শ্যার পাশে বিদিয়া আছে, এমন সময়ে বাহির হইতে সুধার মা ভাক দিল। "সিধ হাটে যাবিনি--**আ**য়।"

তাহার মাতা বলিল, "কে ডাকছে বাইরে হতে, ভিতরে ডাক না।"

"ওরা দক্ষিণপাড়ার, যাদের কথা তোমাকে বলছিলাম, এক সঙ্গে আমরা হাট করি। আমি ওদের ডেকে আনি।"

একটু পরেই সিধু স্থধার মাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। স্থা পিছনে ছিল।

সিধর মা তাছাদের দেখিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল: কিন্তু রোগে অনাহারে এত তর্মল হইয়া পড়িয়াছিল যে ভাছার চেষ্টা বুথা হইল।

স্থার মা বলিল, "উঠ্ছ কেন, গুয়ে থাক।" সিধু একটা ভিন্ন কাঁথা ভাতার মাতার শ্যার পাশে বিচাইরা দিল। স্থা ও ভাহার মা ভাহাতে বসিল।

স্থাকে দেখিয়া সিধুর মা বলিল, "আহা একি ভোষার মেরে বাচা। তোমার মেরের এত রূপ।"

"হাঁ এ আমারই মেরে।"

"মা যেন সাক্ষাং লক্ষ্মী, মুথ থানি টল টল কর্ছে— যেন চাঁপা ফুল। কি নাম বাছা ভোমার ?"

স্থা আনত-নয়নে তাহার নাম বলিল।

"বেঁচে থাক বাছা। আহা এমনি একটা মেরেকে আমি বেটার বউ করতে পারি!" বলিয়া সিধুর মা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল। স্থার কর্ণমূল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে তাহার মাতার দিকে চাহিল। সিধু দরকার বিপরীত দিকে মুথ ফিরাইল, তাহার কর্ণমূল তথন বে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে. ইহা কেহ লক্ষা করিল না।

সিধুর মা বলিতে লাগিল, "বাছা আমাদের হুংধের কথা আর কি বলবো। আমাদের সোণার সংসার ছিল—গোরাল ভরা গরু, বরে রোজ আধ মণ হধ হ'ত। তিন থান লালল ছিল। একজনের সজে সব গেছে, বাছা। গরু গুলো বেচতে হরেছে, যা জমি আছে তাতে এ হবছর ফসল হয় নি। গরু বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেছে। তাই সংসার কোন রকমে চলছে। পোড়াকপালী আমি এই হুংখ দেখবার কস্তুই রয়েছি, জানিনা অদুষ্টে আর কি আছে।"

তাহার চকু অঞ্পূর্ণ হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইরা আসিল। স্থার কোমল হৃদরে তাহার কথা গুলা একটা তীব্র বেদনার দাগ দিয়া গেল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস কেলিয়া নির্বাক্ ভাবে শুনিতে লাগিল।

"বাছা এ-ই আমার ছেলে, এর গুণের কথা আমি কি

বলব। আহা ভেবে ভেবে মুথধানি ওর কালি হয়ে গেল; আর ওর সেবার কথাই বা কোন্ মুথে বলি—বাছা আমার নিজে রাঁধে নিজে থার, প্রায় সমস্ত দিন আমার শিররে বসে রয়, আর এক দৃষ্টে চেয়ে ভাবতে থাকে। কোধায় বাছা বউ'নিয়ে ঘর কয়া কর্বে, তা না আমি তার হাড় মাস ছাই করলাম; একটা দিনও তার মুথে হাঁদি দেখলাম না, আমার মরণও হয় না।" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

গৃহে সকলেই অভ্যস্ত কষ্ট অন্নভব করিল, কাহারও কোন বাক্য ফ্রিডি হইল না, নিস্তব্ধ ঘরে মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘ নিখানের শব্দ শুনা হাইতে লাগিল।

জবশেষে স্থার মা বলিল, "কেঁদে আর কি করবে, বা কপালে আছে তাই হবে, তার জন্ত হংথ করে আর কি হবে। দেখি তোমার গা—উ: এখন ত খুব জর।"

ক্ষাও তাহার কপালে হাত দিয়া অরের উত্তাপ অহুভব করিল। রোগিণী এতক্ষণ কথাবার্কার পর শ্রাপ্ত হইয়া তক্সাভিভূত হইয়া পড়িল।

সিধু স্থার মাকে বলিল, "মার জর কাল রাত হতে বেড়েছে, আমি মাকে ফেলে হাটে মাব কি করে, তাই ভাষতি। হাটের বেলা হতে আর বেণী দেরী নাই।"

"ভোষার **আ**জ গিয়ে কাজ নেই।"

"না, গোটা কতক শলা ও কিছু লাক আছে— লীৰা গুলা আজ না বেচলে পচে যাবে।" "তবে—"

স্থা তার মাকে ধীরে ধীরে অসুনয় করিয়া বলিল, "মা, আমি থাকি এথানে; আমার ধামটা তোমরা নিরে যাও, আমি বেশ বসে থাকতে পারব।"

"তুই পারবি, আছে। বেশ; চল, তাহলে আমিরা যাই।" করুণ-হৃদয়া স্থার মূথে একটু আনন্দের রেখা দেখা গেল। স্থার মাও সিধুঘর হইতে বাহিরে চলিল।

নিধু ক্বতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে একবার হুধার কোমল মূথের দিকে চাহিয়া গেল। হুধা তা দেখে নাই, সে তথন নত বদনে রোগিণীর কপালে হাত বলাইতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে রোগিণী একবার জরের বস্ত্রণায় চম-কাইরা উঠিয়া দেখিল, কে ভাহার কপালে এক থণ্ড নেকড়া ভিজাইয়া দিতেছে।

"কে গো ভূমি ?"

"আমি, মা চিনতে পারছ না ?"

"ও—ত্—উ—ই মা; আর বাছা" বলিরা তাহাকে আলিলন পাশে বদ্ধ করিতে চেটা করিল, স্থা তাহা বুঝিরা তাহার তথ্য বুকের উপর মাথা রাখিরা তাইরা থাকিল। কতক্ষণ বে স্থা ঐ তাবে থাকিল তাহা কেই জানে নাই। আর নিধুর মার চকু হইতে বিগলিত অঞ্পারা, লেষে যে গণ্ডবরে তাকিরা গোল, তাহাও কেই দেখিল না।

### প্রতিদান

সদ্ধা হইরা আসিল। রোগিণী জরে অভিভূত সংজ্ঞাহীন !
সে প্রলাপ বকিতেছে। "ওলো, শোন না, ও বোইনী শোন
না লো, আহা আর মারিস না লো—থোকাকে মারছিদ্ কেন ?
আর সোণা আমার, আমার কোলে—দিলি ত আমার—ফের
ফিরে নিবিনি ত,—ধর্ম সাক্ষী সিধু আমার—উ: নিতে আস্ছে,
বাবা, কত বড় মুধ—ও সিধু, সিধু, পালারে—সিধুকে গিল্ডে
আস্ছে। হাঁ করে রে—মা—হুর্গা, ছুর্গা, বা নারকী, মহাপাতকী, বা—কি পাপ আবার—ভিথ নিয়েছ—বা পাতকী
(হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল) সিধু, সিধুরে (অর্জনিন্তিত ভাবে)
আহা সেই সিধুকে আমি মাহুব ক'রে রেথে বেতে পালাম
না রে—"

স্থার ভর করিতে লাগিল, সে রোগিণীকে আঁকিড়াইয়া ধরিল।

সন্ধা হইতেই সিধু ও স্থার মা হাট হইতে কিরিয়া আসিল।

"মা আমার বড় ভয় হচ্ছে; কি সুব বকছে, আবোল তাবোল, কি রকম করে রয়েছে দেখ—একবারে নিঝুম, সাড়া নেই।"

স্থার মা মাথার শিষ্করে বসিয়া রোগিণীর কপালে হাত

দিল। রোগিণী চকু মেলিয়া দেখিল, স্থা সন্মুথে বসিয়া রহিরাছে, বলিল, "সিধু কোথায় গেল ? একবার তাকে ডাক, আমার বুকের ভিতর কি রকম করছে।" বলিয়া আবার চকু বুজিল।

সিধু বুঝিল না, কিন্তু স্থধার মা বুঝিল রোগিণীর অবস্থা
থুব থারাপ, সে ধুব ব্যক্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু কাহাকেও
কোন কথা বলিল না। শেষে স্থাকে ঘরের দাওয়ায়
আসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হারে, আমাদের ছোট
দাদাবাবুকে একবার ডাকলে হয় না ? তার কাছে ওয়্ধ আছে
—সিধুর মা বোধ হয় বাঁচবে না, ছোট দাদা বাবু কি বাড়ী
আছে, অনেক দিন তিনি আমাদের ওথানে আসেননি।"

শ্র্টা বাড়ী আছেন, সে দিন রাস্তার তাঁকে দেখেছিলাম। তাঁকে বললে তিনি আসবেনই—কে ডেকে নিয়ে আসবে ?"

"আমরা ছজনে বাই চ।"

সিধুকে বলিরা তাহারা চলিরা গেল। সিধু একা মাতার নিকট বসিয়া বছিল।

দেবীদাস সন্ধার সময়ে বাড়ীতে ছিল না—হৈনী বলিরা দিল, সে হরিমোহন বাবুর বাড়ী গেছে। স্থাও তাহার মা ভাহাকে সেথানে খুঁজিতে গেল।

হরিমোহন বাবুর বাজীতে চুকিরা তাহারা বারাঞার এক পালে দাঁড়াইরা রহিল। হরিমোহন বাবুর বৈঠকধানার আলো অলিতেছিল—একটী ভজলোক, স্থবা অথবা তাহারা বা তাহাকে কথনও দেখে নাই,—কি পড়িতেছিলেন, হরিমোহন বাবু ও দেবীদাস তাহাই শুনিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া স্থার মা একটু বাস্ত প্ররে ডাকিল "ছোট দাদা বাব, একবার এ দিকে আসুন ত।"

দেবীদাস কহিল, "কেন কি হয়েছে ?" সে ভাড়াভাড়ি
 উঠিয়া আসিল।

স্থার মা কহিল— "পূব পাড়ায় এক জনের থুব অস্থ, যায়— যায়— আপনি চলুন একবার তাকে ওযুধ দিতে হবে।"

দেবীদাস দ্বিক্ষজ্ঞি না করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার হোমিও-প্যাথিক বাক্স আনিতে বাড়ীর দিকে চলিল।

হরিমোহন বাবু কহিলেন, "কোথার বাচ্ছ, কি হরেছে ?"
"এক জনের থুব অর্থ, আমাকে এখনি বেতে হবে। কাল
আবার সে আলোচনাটা হবে।"

শীঘ্রই সে তাহাদের বাড়ী পৌছিল; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্সটা লইরা হৈমীকে বলিল, "হৈমী, আমার আসতে অনেক রাত হতে পারে; তুই থাবার চেকে রেধে শুরে পড়িস্। বলে থাকিস না। স্থা ও তাহার মা পিছলে চলিল।

দেবীদাস ভাড়াভাড়ি চলিল, রাভার সে কোন কথাই কহে নাই, ভধু একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভোমরা সেধানে কতক্ষণ ছিলে ?"

"এই সেধান হতে আসছি।" "হুধাও ছিলি নাকি ?" হুধার মা কহিল---"হাঁ, ঐ ত আবল সমস্ত দিন সেধানে ভিল।"

ভাহারা তিনজন সিধুর কুটিরে পৌছিয়া দেখিল, সিধু কাঁদিতেছে। দেবীদাসকে দেখিয়া সিধু চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দাঁড়াইল।

স্থার মা তাহাকে জিজানা করিল—"কি হরেছে ? সিধু শোকে অবরুদ্ধ কঠে বলিল—"মাকে ডাকছি, সাডা দিছেনা।"

দেবীদাদ গারে হাত দিয়া দেখিল হাত পাহিম হইরা আমদিরাছে।

হুধার মা তাহাকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করাতে সে
চক্ষু খুলিল; ক্ষীণস্বরে দে তাহাকে কহিল, আমি আর
বেশীক্ষণ বাঁচবনা; কিন্তু নিশ্চিন্ত হরেও মরতে পারছি না।
এ সমরেও সিধুর ছঃখ ভেবে বড় কট হছে। ভাই, সিধুকে
দেখবার আর কেউ নাই, ওকে তোমার সঁপে দিলাম; আর
বিদি হুধাকে ওর হাতে দাও—হুধা ওকে যত্ত করতে পারবে
দেও হুবে থাকবে। হুধা, আর মা বাছা, তুই আমাকে
আক বড় যত্ত্ব করেছিস, আমার শেষ দিনে বড় হুথ দিলি—"
বিলিয়া হুঠাৎ হুধার হাতথান সে তাহার ক্ষীণ মৃষ্টিতে ধরিল।
আবার হুধার মাকে কহিল, "একবার সিধুকে ভাক আমার
কাছে বহুক। সে কই গুতার হাতটা দেখি।"

স্থার মা সিধুর ডান হাওটা তুলিয়া দিলেন। সিধুর মা স্থার হাত তাহার উপর রাথিয়া কহিল, "তোরা ছন্দনে এক সজে সংসার করিস্, আমার কথাটা রাখিস্, দেখিস্ ভোলের সুথ হবে।"

্ কহিয়া সে চুপ করিল। তথন তাহার মৃত্যুচ্ছায়াছের মুখে একটা আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ওঠছয়ে একটা হাদির রেখা অভিতে হটয়াছিল।

স্থা ও সিধুর ছই জনের বুকটা ধড়াস্ধড়াস্ করিরা কাঁপিতে লাগিল।

দেবীদাস একটা শিশিতে ঔষধ ঢালিরা নির্বাক্ হইরা
এতক্ষণ সব শুনিতেছিল। এক্ষণে ঔষধ দিবার হুযোগ পাইরা
মুখের ভিতর আকুল দিরা ঔষধ ঢালিরা দিল। ঔষধটা গলার
ভিতর প্রবেশ করিল না, গগুছর বহিরা পড়িরা গেল। ক্ষণকালের জন্ম সিধুর মা চকু খুলিল, তাহার পর চকু যে বুজিল
তাহা চিবকালের জন্ম।

বালাণার চিরক্লথা ঔষধ-পথানিভান্তা সিধুর মা অর্জাশন অনাহার ও রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইল। ইহ সংসারে সে কথনও ঔষধ পায় নাই অথবা থায় নাই—এথন ষেথানে গেল সেথানে রোগ নাই, কেহ ঔষধ দিতে আসিবে না।

নিধু ছই হাতে মার কঠ আলিজন করিয়া শিশুর ভার কাঁদিতে লাগিল। স্থা ও ভাহার মা অঞ্ধারার অঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিল। শুধু দেবীদাস কাঁদিল না; ছই হাতে বুক চাপিয়া সে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইরা রহিল।

যথা সময়ে শ্মশানে ধ্বক ধ্বক করিয়া চিতা জলিয়া উঠিল।

নিধুর সংসারের শেষ অবলম্বন তাহার সলে পুড়িয়া গেল।
চল্লের মান রশ্মি অলস্ত চিতাকে স্পর্শ করিয়া গেল। চিতা
হইতে উথিত নীল ধুম রেখা ঝাউ গাছের অম্বকারে মিলিয়া
যাইল। অদ্রে শৃগাল মহন্ত সমাগম দেখিয়া ভাকিয়া উঠিল।
তাহা শুনিয়া চোথ গেল, চোথ গেল, করিয়া একটা পাখী
অধীরভাবে ডাকিয়া দিগ্দিগত্তে একটা উদাদ হুর ঢালিয়া
দিল। তাহার পর সব শেষ হইল।

শ্বশানের পশ্চাতে একটা বৃহৎ ঝাউ গাছ হইতে একটা পেচক বিকটম্বরে চন্দ্রকিরণকে তাহার অবজ্ঞা জ্ঞানাইল। নৈশবাযুগ্রবাহে হেলিয়া ছলিয়া ঝাউ গাছগুলি বিকট প্রেড-মুর্জির অক্সকরণ করিয়া সিধুকে ভর দেধাইতে লাগিল।

# শাশ্বত ভিথারী

#### আৰাত্ৰ

### আকাল

ইতিমধ্যে হরিদাসের বিবাহ হইয়া গেল। হরিমোহন বাবুর এক মাসতুত ভগ্নীর সহিত হরিদাসের বিবাহ হইল। বর থ্ব ভাল। কলিকাতায় বাড়ী। কলার বড় তাই কলিকাতার কোন বিধাতে সংবাদ পত্রের সহযোগী সম্পাদক। বৌ ঘরে আসিলে হৈমী বৌ দেখিয়া খুব আনন্দিত হইল।

হরিদাস কিছুদিন পরে পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং বৌকেও বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

হরিমোহন বাবু এই বিবাহের পর হৈমী ও তাঁহার নিজ কন্তার বিবাহের জন্ত চিস্তিত হইয়া পড়িলেন।

দেবীলাস বলিল, "কাকাবাবু, হৈমীও এথন ছোট, আর ছদিন যাক্না। দাদার বিরেতে অনেক টাকা ব্যর হ'ল, ছদিন না গেলে হৈমীর বিরের টাকা যোগাড় হবে কি করে ?" হরিমোহন বাবু হাসিরা বলিলেন, "টাকা দিয়ে মেরে গছিরে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছে নাই দেবী। এমন যরে যেরে দেব বারা হৈমীর বা পুরামৃল্য তাই দিরে তাকে নিরে বাবে।
বারা হৈমীকে নিতে আসেবে তাদের আগ্রহ না দেখলে বিরে
দেওরাও বা মেরেকে জলে কেলে দেওরাও তা; আমি এমন
বিরে তোমাদের দিতে দেব কেন ৮"

एन वी। किन्छ मभास्क य नियम इरव १

হরিমোহন। কুলীনের ঘরে বে আগে কত মেরে চিরদিন অবিবাহিতাই থেকে বেতো; তথন তো জাত বেত না। আমি বলছি তুমি ভর পেরোনা, হৈমীর ভাগ্যে যদি স্থপাত্র ধাকে তাহ'লে শীগগির দে দেখা দেবে।

দেবী। আর---

হরিমোহন। আবে কি १

দেবীদাসের কেমন লজ্জা লজ্জা করিতেছিল, তথাপি হরিমোহন বাবুর দিকে না তাকাইরা বলিল, "মহুর কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।" হরিমোহন বাবু হাসিরা বলিলেন, "তার জন্ত ভাবনা নেই, তার জন্ত আমি এক স্থণাত্র ঠিক করে রেখেছি যাকে পেলে রাজার মেরে সৌভাগা বলে গণ্য করবে।"

দেবী। কে দে ? কোপায় ?

ছরিমোহন। বেথানেই হ'ক সমর মউ দেখতে পাবে।
দেবীদাস করেকদিন কেলোর কোন খবর সইতে পারে
নাই। প্রথমে দাদার বিবাহের গোলমাল। তাহার পর
ভাহার দাদার প্রালক, বিনি সম্পাদক, তিনি হরিমোহন বাবুর

নিকট আসিয়াছেন। তাঁহার নাম স্থাংক বাবু। স্থাংক বাবু ও দেবীদাদ গুই জনে মিলিয়া খুব তর্ক আলোচনা করিতেছিল, তাই দেবীদাদের মনে কেলোর বাড়ীর কথা একবারও উদয় হয় নাই। সেদিন বে শ্মশানে যাইয়া দিধুর মার মৃতদেহের সংকার করিল ও সিধুকে যে তাহার বাড়ী লইয়া আসিল, তাহার পর হইতে দেবীদাদের মনের উপর একটা গুরুভার চাপিয়া রহিয়াছে। এখন সে অফুভপ্ত ইইয়া এ কয়দিনের গোলমালকে একেবারে মূন হইতে বিশ্বুপ্ত করিতে

দিধুর নিকট হইতে তাহার ঘরের ধবর সমস্ত লইরা
দেবীদাস তাহার তাবনাও তাবিতে আরম্ভ করিরাছে। এই
যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি আপনার একটি মাত্র সম্ভানকে অসহার
অবস্থার কেলিয়া যাইতেছে অন্তব করিয়া মৃত্যুলখায় একটা
মর্মান্তিক যরুণা প্রকাশ করিয়া গেল, তাহার প্রথমে বোধ
হইয়াছিল অররোগে ও ঔবধাভাবে তাহার স্থাতাবিক মৃত্যু
হইয়াছে; কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার মৃত্যুর
কারণ অর নহে, কোন ব্যাধি নহে, বহুদিবসেয় অর্জাশন ও
অনশন সে মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুর অনতিকাল পৃর্বের
অনাহারের নিশ্চয়তা মাতার হৃদয়কে শেলের মত বিদ্
করিয়াছিল। তাহার পর দেবীদাস যখন হৈমীর নিকট হুইতে
খবর পাইল—কেলোর স্ত্রী তাহাদের পরিবারের অন্ত চুইদিন
অন্তর আদিয়া চাউল লইয়া যায়—তখন ভাহার আর বুঝিতে

বিলম্ব হইল না—হে ছডিক্লের করাল ছায়া তাহাদের প্রামের উপর আসিরা পড়িরাছে। এখন অসংখ্য দরিছের জ্ঞানদন অনিবার্যা, যদি শীজই একটা কোন উপায় নির্দ্ধারণ করা না হয়। ইহা ভাবিরা ভাহার হৃদয় অত্যস্ত ব্যথিত হইল। সেনিজের মনে কোন একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া আপনাকে ধিকার দিতে লাগিল। শেষে স্থির করিল, কেলোর নিকট যাইয়া একবার অবস্থাটা জানিয়া লই, সে কি ভাবিতেছে তাহা একবার জানিয়া আসা যাউক।

কেলোর কুটারে গিয়া দেবীদাস দেখিল, পাঁচ ছয় জন লোক দাওয়ায় বসিয়া রহিয়াছে, তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়াই ভাহারা কথোপকথন বন্ধ করিল।

দেবীদাস কহিল—কি হে তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে ? কেলো কহিল—এঁকে আমাদের কথা বলে কোন দোব হবেনা, জানিসনি ইনি আমাদেরকে কত ভাল বাসেন ?

যাহার। দেখানে ছিল তাহারা সকলেই গদ্ধর গাড়ীর গাড়োরান। কেলো তাহাদের মধ্যে বয়সে ও বৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, তাই তাহার নিকট উহারা একটা পরামর্শ নইতে আসিয়াছিল।

তাহাদের মধ্যে একজন কেলোর কথা ভনিরা কহিল, "বাবু, আমাদের একটা বিচার করতে হবে।"

দেবীদাস জিজাসা করিল—"কেন, কি হরেছে ডোদের ?" "বাৰু আমুৱা সৰ গাড়ী বহি, আমাদের তাতেই কোন রকমে চলে। এখন আমাদেরকে গাড়ী বহা একেবারে বন্ধ করতে বলেছে, মাল বহিলে আমাদেরকে মারবে।"

দেবীদাস কহিল—"কে মারবে, কেন বন্ধ করতে বলেছে ?"
সে কহিল—"নারেব ম'লারের আড়তে চু'হাজার মণ
চাল 'মজুত এখন, আমরা তাঁরই চাকর, চিরকাল তাঁর
আড়ত হতে চা'ল ইষ্টিশনে পৌছিরে দিই। কয়জন মাতব্বর
লোক বল্ছে, আমরা চা'ল বইতে পাবোনা। আমরা কি
করে ধাব তা তারা দেববে না।"

"তারা কি বলছে, কেন চাল বহিতে দেবেনা ?"

"বল্ছে যে চাল আরও আকো হবে; এখন পাঁচ সের হরেছে, এর পর আড়ত হতে চাল গেলে আরও দাম চড়বে। গ্রামের লোক থেতে পাবেনা।"

দেবীদাস কিছুকণ চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর জিজাদা করিল, "ডোমরা ক'জন আছে ? প্রত্যেক থেপে কত পাও ?"

"আমরা পাঁচজন আছি, আমাদের রোজ আট আনা করে।"
দেবীদাস কেলোকে কছিল, "আমি এদের প্রত্যেককে
আট আনা করে রোজ দেব, এরা নারেবের কাজ করতে
পাবে না, আমি বেখানে গাড়ী বেতে ব'লবো সেখানে যাবে—
ভূমি এদের রাজী করাও।"

সকলেই বলিয়া উঠিল—"ভা বেশ ভ, এর কথা কি—সামাদের হ'কুল রকা হ'ল। আমাদেরকে কেছ কিছু ৰল্ভে পারৰে না, আনার পেটও ভর্বে। বাবু,তাই কথা রহিল।"

"আছো কাউকে বলিসনি ধেন।"

কিছুক্প পরে গাড়োরানেরা আনন্দচিত্তে গর করিতে কবিকে চলিয়া গেল।

দেবীদাস কেলোর কুটারের দাওরার একটা টুলের উপর বসিয়া কহিল,—"সেত গেল—মুধার বিরে দিছিছস্ কবে— আনাদের বাড়ীতে যে বর হাজির রয়েছে।"

"হাঁ, আমি সব হুধার মার কাছে গুনেছি। আপনার কি মত—হঠাৎ দেখা গুনা নাই, তার মামরবার সমর ব'লে গেল বলে বিরে দিব, লোকে কেউ কিছু বলবে না ত ?"

"ভাতে আর দোষ কি—ভালই সম্বন্ধ হয়েছে—সিধু বেশ ভাল হবে, আমি ভার এ ক'দিনের কাল কর্ম দেখে বড় ধুসী হয়েছি।"

"তা বিরে না হয় পরে দিস্; কিন্ধু যে অকাল প'ড়ল, লোকে বে থেতে না পেরে মরতে চললো।"

"ভাইত ৰাবু ভগবানের মার; ভেবে কি করবেন !"

**设施**(1000)

সেদিন রাত্রে বাটী যাইয়া দেবীদাসের ভাগ আহার হইল
না। আহারের সময়েও সে তাহার চিন্তা ভাগে করিতে পারে
নাই।' কি করিয়া তাহার কাজটা সফল হইবে, কোন্ কোন্
বিশ্ব ঘটিতে পারে এবং সেই বিশ্ব নিবারণের উপায় সে করিতে
পারিবে কি না—ইহা সে অবিরাম চিন্তা করিতেছিল। তাহার
মনটা সম্পূর্ণ ঐ দিকেই ছিল, আহারের সময়ে সে শুর্
কয়েকটি মাংস্পেনীর সঞ্চালন করিয়াছিল মাত্র। আহার
শেষ করিয়া যথন সে মুথ ধুইতে গেল তথন তাহার জ্ঞান
ফ্রিয়া আসিল—আহার নামক একটি এত বড় ব্যাপারকে
সে এত লঘু করিয়া কেলিয়াছে এই মনে করিয়া সে মনে
মনে একটু হাসিল।

শ্যাতেও দে অতান্ত অন্থির বোধ করিতে গাগিল।

সমস্ত বাধা বিশ্বগুলি যেন প্রকাও ভয়ানক হইয়া ভাহার
কাজটাকে একেবারে নিজল করিয়া দিবার জন্ত জোট
বাঁধিয়াছে, তাহার প্রতি বিজ্ঞাপের হাসি হাসিয়া ভাহাকে
অভান্ত লজ্জা দিতেছে, আবার রোষকবায়িত নয়নে ভাহাকে
এক অতল গহনরে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে, সে গহনরে
পড়িয়া উঠিবার চেটা করিতেছে, ভাহার সে চেটাও বিকল

ইইভেছে। এই বার্থতায়, এই নৈরাগ্রে, এই অসহায় অবস্থায়,

দেবীদাস আতক্তে শেহরিয়া উঠিল; ভাহার পর ধীর ভাবে চিক্স

করিয়া দেখিল এই বিল গুলা এত সামান্ত দে, তাহা হইতে জয় পাইবার তাহার মন্তিকের বিক্লতি ভিল্ল অপর কোন কারণ নাই। সে কিছুতেই ঐ বিল্পগুলির অসামান্ততা হলয়লম করিতে পারিল না, অথচ কিছু পূর্কেই সে বোধ করিতেছিল যেন সে এক অতল গহররে পড়িয়া গভীর জলে হার ডুব্ খাইতেছে! সে মাথা ডুলিতে চেটা করিতেছে, কিন্তু ঐ বিল্ল গুলা তাহাকে জলের উপরে আসিয়া নিখাল ফেলিতে দিতেছে না। ইহা তাহার অভান্ত আশ্চর্যা বোধ হইল। সে শ্যায় পার্শপরিবর্তন করিতে করিতে ইমীকে ডাকিল।

হৈমী ঘুমাইতেছিল; কিন্তু তাহার ডাক শুনিয়া তাড়া-তাড়ি উঠিয়া বিলন—"ঘুমুই নি। কেন দাদা ?"

দেবীদাস কহিল—একবার এদিকে আর। হৈমী শ্বার পার্খে বিসরা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ভোমার অস্থ করেছে নাকি ?"

"না, তুই একবার আমার মাধার হাত ব্লিয়ে দে ত।"

"উ: তোমার কপালটা এত গ্রম—স্থামি জলপটি দিয়ে দিই।"

"না জলপটি দিতে হবে না, আমার জর হরেছে নাকি যে জলপটি দিবি ? একটু হাত বুলো।" হৈনী তাহার দাদার মাধা ও কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। দেবীদাস তাহার মনের জ্বাভাবিক চিকাঙলিকে দূর করিবার জন্ত হৈনীর সলে

গল্প আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হৈমী দাদাকে জিজ্ঞানা করিল---

"লালা, সিধুর সঙ্গে স্থার বিয়ে হবে, তুমি জান ?" "কে বললে তোকে ?"

°"ना, वनव ना, विन द्रांग करत ?"

"হাঁ বল ; কে রাগ করবে ?"

এরপ হাঁ, না, কিছুক্ষণ চলিল—শেষে হৈমী কহিল—"পিধু আমাকে বলেছে, তাই ঠিক হয়েছে—বে দিন স্থা দিদি চাল নিতে এসেছিল সিধু তাকে বলেছে। তুমি ষেন ওকে কিছু বলো না, তা হলৈ আমার উপর খুব রাগ কর্বে।"

দেবীদাস কিছুক্ষণ পরে কহিল—"সভ্যি নাকি ?" "সভ্যি নয় কি মিথো বলছি—আমি বুঝি মিথা। কথা

"হাঁ, মাঝে মাঝে বলিদ্।"

"না, বলি না।"

বলি গ"

**"হাঁ সে দিন বলেছিলি—সেই সে দিন**া"

ইত্যাদি হাঁ, না, আবার কিছুকণ চলিতেছিল, এমন সমরে দরজার শিকল নাড়িরা একজন ডাকিল, "ছোট দাদা বাবু, হয়োর খুলুন, ও ছোট দাদা বাবু! ও হৈমী দিদি।"

দেবীদাস ও হৈনী গুই জনেই পুধার কঠবর চিনিল।
দেবীদাসের বুকটা হঠাৎ কি জানি কেন কাঁপিরা উঠিল।

হৈমী তাড়াভাড়ি যাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভাহাকে দেখিয়া স্থা হালিয়া কহিল—"হৈমী দিদি এখনও ঘুমোওনি—"

"না, দাদার সঙ্গে"গল করছিলাম <u>।</u>"

দেবীদাস স্থাকে শ্যা হইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে, এত রাত্তে যে ?"

"বাবা পাঠিয়ে দিলে আপনি খুব ভোৱে একবার বাবেন— আমাদের ঘরে কজন লোক আপনাকে কি বলবে।"

"কি কথা? তৃই কিছু জানিস নি ?"

"না আমাকে ত কিছু বলে নি।"

"আছে। ভোরেই **যাব।**"

"আমি ভাবছিলাম আপনি ঘুমিরেছেন তাই সকালে আসব, কিন্তু বাবা এথনি আসতে বললে।" এই বলিরা স্থা বাহির দরজার দিকে অগ্রসর হইল। হৈমী তাহার সঙ্গে সঙ্গে দরজার থিল দিতে যাইল। স্থা যাইবার সময়ে পার্থের যেথানে সিধু থাকে তাহার দরজা বন্ধ দেথিরা গেল—ভাহার হন্ধ হইতে অমনি একটা যে মৃছু দীর্থখান বাহির হইরা নৈশ অন্ধকারে নীরবে মিশিরা গেল তাহা অন্তর্থামী ভিরুক্তেই জানিতে পারে নাই। হৈমী কহিল—"সিধু ঘুমুছে।" স্থা হাসিরা বলিল—"বা হৈমী দিদি ঘুমো গে" কহিরা কণকাল দাঁড়াইরা ভাহাকে সংস্লহে বুকের ভিতর টানিরা মন্তক চ্ন্দ্রন

দেবীদাস হৈমীকে শুইতে বলিল। সে নিজে আরও কিছুকণ শ্বাার ছটফট করিয়া শেষে ঘুমাইরা পড়িল।

দেবীদাস প্রভাতে কেলোর বাড়ী গিয়া বাহা শুনিল ভাষাতে রাগে ও ঘণায় সে কাঁপিতে লাগিল।

কেলোর দাওয়ায় পাঁচ ছয় জন লোক বসিয়াছিল,
সকলেরই মুথ ওফ, কাহারও বাক্যক্তি হইতেছিল না, তাহাদের
মধ্যে এক জন এই শোক হৃথের কাহিনী বলিয়া ষাইতেছিল,
আবার তাহা ওনিয়া দেবীদাদের ফ্লম বিদীর্ণ হইতেছিল।

তাহারা কাল কেহই গাড়ী বইতে যায় নাই। তাই সন্ধার সময়ে তাহাদিগকে নায়েব মশায় ডেকে পাঠান। সকলেই সন্ধায় পর কাছারী বাড়ীতে উপস্থিত হইল। যাইবা-মাত্র তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—

"বেটার। তোদের পতিক খানা কি ? পাড়ী বইতে হবে কি মনে নেই—গাড়ী এনেছিস্ ?" তাঁহার তখনকার সৃর্জি দেখিরা তাহাদের কাহারও বাকাফুর্তি হইল না।

তথন তিনি বলিলেন—"কি গো কথাটা কানে পৌচেছে, একবার ভাল করে কথাটা পৌছিয়ে দেব কি ?"

তথন ইহাদের মধ্যে একজন কম্পিতবরে বলিল, "আজে তজুর আপনি গরীবদের মা বাপ,—আপনার সকল কাজ্ করতে পারব, কিন্তু আমরা আর চাল বহিতে পারব না— কথন না, কখন না "

এই শুনিরা নারেব মহাশর ভাহাদের খুব গালাগালি

দিরা পাইক্দিগকে তাঁর নিক্ট লইরা যাইতে বলিলেন। রামচরণ আগে ছিল, দে আগে গেল 4

সকলেই পরস্পারের মুখাবলোকন করিরা আশক্ষা করিতে লাগিল—শীছই তাহারা একটা নিদারুণ দৃশ্ত দেখিবে। নারেব মহাশন্ত ভূমিতলে পদাঘাত করিরা বলিলেন, "আমার কথা কানে পৌচেছে ৮ এখনও বল, বছিবি কি না ৮"

রামচরণ ধীরে ধীরে দৃঢ় কঠে বলিল, "আমরা বহিব না৷"

তাহা শুনিয়া নায়েব মহাশয় ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মুথে এক ঘুষি মায়িলেন—তাহার নাক দিয়া রক্তের লোত বহিতে আরক্ত করিল।

পে রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিতেছিল, "আমাকে মেরে কেলুন আমরা কেউ গাড়ী বহিব না।" "মুধ সামলে কথা ক"—বলিয়া নায়েব মহাশর তাহাকে একটা পদাঘাত করিলেন।

ভাষা দেখিরা রামচরণের দাদা থাকিতে পারিল না।
নিকটে একটা ইট ছিল। সে ক্রোধে জ্ঞান হারাইরা নারেব
মহাশরের মন্তক লক্ষ্য করিবা ইট ছুড়িল। ইটটা মন্তকে না
লাগিরা নারেব মহাশরের দক্ষিণ করে সজোরে আঘাত করিল।
অলক্ষ আন্তনে বি পড়িল।

নারের মহাশর কিছুক্রণ হতরুদ্ধি হইরা নিশুদ্ধ রহিলেন; কিছু আনভিনিল্ডেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তবে রে হারামজানারা"—তথন তাঁর রোষ-বিফারিত-চকু শৃগালের চকুর মত রাত্রির অন্ধকারে অণিরা উঠিয়াছিল। তাঁহার সর্বা শরীর ক্রোধে কাঁপিতেছিল।

"দেখবি—ওরে কালু, ওরে বংশী—নে এই গুলোকে আছো করে জব্দ কর্। এমন মারবি যে একমাদ যেন উঠতে না পারে।" ছুইটা ঠিক যমদুতের মত পাইক উহাদিগকে ধরিয়া অবিরাম প্রহার করিতে লাগিল—যন্ত্রণায় ছুট ফট করিতে করিতে উহারা এক একবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। তথন কাছারীর ঘরের ভিতর ছুইতে তাহাদের রোদন ধ্বনির বিক্বত প্রতিধ্বনি করিয়া নারের মহাশয় বলিতেছেন— "লাগা আর্প্ত লাগা—কুচ প্রোয়া নেই।"

পাইক ছটোর নাম কালু ও বংশী। নারেব মহাশর ইহাদিগকে এই সমস্ত নৃশংস কার্য্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করেন। দীর্ঘকাল এই নৃশংস কার্য্যে প্রস্তুত্ত থাকিরা তাহাদের প্রকৃতিটাই নৃশংস হইরা পড়িরাছে। বালালী পাইক অপেকা এই দেশওরালী পাইকরা নির্চ্নাচরণে অধিক্তর পটু। জগত্তের নির্মই এই বে জাতি যত তুর্বল হর, তার অস্তরাজ্যাও তত বিকৃত হইরা পড়ে, তত সে জাতি অত্যাচারী ও হিংসা নিষ্ঠ্রতার আকর হয়।

কাপু ও বংশী নিষ্ঠ্রভাবে তাহাদিগকে অনেকজ্প বারিল, শেষে বথন তাহারা মাটিতে শুইরা পড়িল তথন তাহা-দিগকে এক একজন লাখি মারিয়া বলিয়া গেল—"বা বেটারা কাল গাড়ী আনিস্।" তাহারা অনেকক্ষণ সেধানে পড়িয়া থাকিল। কেলো ও অন্তান্ত করেকজন তাহাদের ফিরিতে বিলম্ব দেখিরা বিপদ আশবা করিয়া কাছারী বাড়ীতে গিয়াছিল, তাহারা উহাদিগকে ধরিয়া আপনাপন বাটাতে পৌছাইয়া দিল।

### যমদূত

রামচরণের দাদার নাম গুরুচরণ, পাড়ার ছট ছেলের।
তাহাকে ক্লেপাচরণ বলে। তাহার ক্লাপামি হইতেছে এই,
সে সর্বাহাই প্রায়ই হাসিতেছে ও গুন গুন স্বরে
একটা না একটা বৈক্ষর পদ গান করিতেছে। তাহার গলার
ত্রিকন্তী তুলদীর মালা—সে গোঁদাইরের শিশু। তাহার মাথার
চুল আধ পাকা আধ কাঁচা। বরদ প্রার পঞ্চাশ হইমাছে।
এত বরদ হইলেও সে নারেব মহাশর কর্তৃক তাহার
ভাইকে অবমানিত হইতে দেখিরা সজোরে তাঁহাকে ইট মারিল,
তাহার এমন রাগ পূর্বে দেখা যার নাই। ইহার ফলও
তাহাকে ভূগিতে হইল।

প্রধারীরা বধন প্রকারণকে একটা আন্ধলার বরে রাখিরা আনিলা, তথন হইতে সে হরির নাম লইতে লাগিল। সে মিশ্চিতই ব্রিয়াহিল ভাগাকে নামের মহাশর কথনই দলার লেশ মাত্র দেখাইবে না। বমদ্ত দরা করিতে পারে, তর্ এক্ষেত্রে নাম্বের মহাশর তাহাকে দয়া করিবেন না; এবং সে মৃত্যুরও আশব্বা করিতেছিল, কারণ এই ঘরে যে হুই একজনের মৃত্যুও হুইয়াছে তাহা গ্রামের কাহারও অবিদিত নাই।

শুক্র বিশান কপ করিল। সে প্রতাহই সকাল সন্ধার হরিনাম কপ করে। কিন্তু এ সমরে এই অসহার অবস্থার এবং এরপ ভাবী বিপদের সমুথে তাহার হরিনাম কপটা বেশ ভালই হইল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা পুলকিত হইলা উঠিল।

হঠাৎ বাহিরে একটা গোলমাল গুনা গোল। অবিলম্বে একটা লঠন লইর। চারিজন পাইক আদিল, পিছনে নারেব মহাশরও ছিলেন, তিনিও ঢুকিলেন। আলোতে গুরুচরণ দেখিল—বরটা অত্যন্ত অপরিকার—এক কোণে অপরিচ্ছর কাণড় পড়িয়া রহিরাছে। একথানা ভালা চৌকি মরের অর্থেকটা ফুড়িয়া রহিরাছে।

গুরুচরণ বেমন ছিল সেরপ মন্তক উরত করিরা বসিরা রছিল। তথু একবার বিখাসভরে হরিনাম স্মরণ করিল। পাইকরা ভাহার হত্ত পদ বাঁধিয়া ভাহাকে তুলিল। গুরুচরণ নড়িল না, কোন কথা কহিল না। ঐ ভালা চৌকির নিয়ে চিৎ করিয়া পাইকরা উহাকে ভ্রাইল।

: একটা পাইক কহিল—"বেটা নিচকে সরভান—নড়ছে নাঃ।" আর একজন কহিল—"ঠিক বেঁণেছিস জং?" ভাহারা পারস্পরের মুখাবলোকন করিয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া সকলে মিলিরা সেই চৌকি গুরুচরণের বুকের উপর চাপিতে লাগিল। গুরুচরণ বেদনার অধীর হইরা হত্তিপদতলে হরিভক্ত প্রহলাকে অরণ করিল, তাহার পর অসীম দৃঢ়ভার সহিত হরিনাম করিতে লাগিল। যে সুবে হরিনাম উচ্চারিত হইল সেই মুখেই নারেব মহাশর সবলে পদাঘাত করিলেন; কহিলেন—"হারামজাদা যমের বাড়ী বা!" যমের বাড়ী কেন, বৈকুপুরী এরপ নির্ভীক ভক্তপ্রাণকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্ম সতত উল্বা। এ পদাঘাত থাইবার প্রেই গুরুচরণ হৈতক্ত হারাইরাছিল। তাহা ভালই হইয়াছিল। ভক্তমুখে পদাঘাত যে হরির সারে কাগিবে।

কতকণ সে অটেডভ অবস্থার পড়িরা রহিল তাহার ঠিক নাই। যথন তাহার টৈতভ ফিরিরা আসিল, তথন একটা প্রদীপের আলো তাহার মুখের উপর পড়িরাছে—এক কল্যাণের প্রতিমৃত্তি সুন্দরী রমণী তাহার পার্যে বিদিয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। গুরুত্বরপ ক্ষীণকঠে জিজ্ঞানা করিল, "এখানে কে মা? একটু জল দাও।" রমণীর হত্তে এক ঘটী শীতল পানীর জল ছিল। প্রদীপটি রাখিয়া সে গুরুত্বরপর পুথে ঘটীটি ধরিল। গুরুত্বরপর করিতে লাগিল। রমণী তাহার হত্তপদ্বরের বন্ধন্যোচন করিয়া দিল। রমণী তাহার হত্তপদ্বরের বন্ধন্যোচন করিয়া দিল। তাহাকে করিয়ে জীরে ভুমি হইতে উঠাইয়া ঘরের এক পার্যে উপরেশন

করাইল। ঘরের বাহিরে বাইরা একটা বালিশ ও কাঁথা আদিরা চৌকির উপর একটা শ্ব্যা রচনা করিরা ভাহাকে শ্যার শ্রন করাইল।

তাহার পর ভ্মিতলে উপবেশন করিরা অত্যন্ত কাতরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তথম
তাহার আনুলারিত ঘন কেশরাশি ভূমিতল স্পর্শ করিরাছিল।
তাহার কোমলতাপরিপূর্ণ মুখ অত্যন্ত হুন্দর দেখাইতেছিল,
কিন্ত, তাহার অশ্রুসন্তল চকু হির ধীর ছিল না—তাহার
যৌবনপ্লাবিতা পূর্ণাবরবা অলম্প্রির মত প্রশান্ত ছিল না। তাহার
চোথ ফুট কি রকম ভাসা ভাসা উলাগ্র-বাঞ্জক ছিল। গুরুচরণ
তাহার ক্রিপ্রের মত উদাস দৃষ্টি দেখিরা একটু চিন্তিত
হবল।

রমণী জিজ্ঞাদা করিল—"এখন একটু ভাল ৰোধ হছেং °

গুফ্চরণ কহিল—"হাঁমা, বেদনা একটু কমেছে, তুমি কে মা, আমার প্রাণ রক্ষা করলে ?"

রমণী কহিল—"আমার পরিচর দিরে কিছু লাভ নাই;
তুমি পাযগুলের হাতে পড়ে প্রাণে বাঁচলে ইহা তোমার থুব
ভাগ্য বল্তে হবে। আমি বে ভোমার কাছে এই প্রথম
এসেছি ভাহা নহে; কত লোক যে এখানে ভোমার মন্ত
মার থেরেছে ভার ঠিক নাই; ইহারা মাছ্য নহে শিশাচ;
লোককে মারতে মারতে শেষকাকে যেরে কেলে—ইহাতে

ভাহাদের অপরাধ নেই, বিচার নেই! কাউকে মারছে জানলে আমি রাত্রে তার কাছে না এসে থাকভে পারি না।"

রমণী কহিতে লাগিল, গুরুচরণ স্থিরনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া গুনিতে লাগিল।

"শুধু পুরুষ নর, এরা স্ত্রীলোকদেরকেও এখানে ধরে এনে
মারে। ঐ যে জ্বল্ল পাবণ্ডের মত ক'টা পাইক আছে তাহারা
ভাহাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে মারে, লজ্জা সরম সব যায়—এর চেরে
আর অধর্ম কি হতে পারে ? আর এ সব স্ত্রীলোক কারা
জান ? যারা সতী সাধরী, যাদেরকে এরা ঘর হতে বাহির করে,
স্বামী হতে ছাড়িরে নিয়ে ধর্ম ভ্যাগ করতে বলে—হতভাগিনীরা
যন্ত্রণা সইতে না পেরে শেষে অধর্মকে আশ্রয় করে। এরপ
কভ জন আছে জানিতে চাও, ভবে একবার রাত্রে জমিদার
বাবুর বাগান বাড়ীতে থোঁজ নিও। তাদেরকে দেখলে ভোমার
বুক্ ভেলে পড়বে। হারে হতভাগিনীরা! আমিও ভোদেরই
মত। ভোদের কথা আর কি বেশী বলব ?"

ন্ত্রমণীর বিবাদপূর্ণ হলর হইতে একটা গভীর দীর্ঘ নিখাসে প্রদীপ শিখা চঞ্চল হইরা উঠিল! রমণী অঞ্চল দিরা তাহার চক্ষের অল মুছিল—গুফচরণ আপনার হরণা ভূলিরা গিরা বাছর উপর ভর দিরা উঠিরা বসিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর আর্ত্তব্যে রমণী আবার কৃষ্টিতে লাগিল,—

"তুমি আমার কথা গুনতে চাও 🔈 আমি ভজ খরের মেরে,

আমাকে এখন যেমন দেখছ আগে আমি এমন ছিলাম না। আগে আমি কেমন ছিলাম শুনবে ?"

রমণী কিছুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিল না-ভাহার পর একটু স্থির হইয়া সে তাহার জীবনের ঘটনা প্রকাশ করিল।

## পতিতের পুণ্য

আমার স্থামী সামান্ত বেতন পেতেন—তিনি এই জনিদারী সেরেন্ডার কাজ করিতেন, আমাদের অবস্থা ভাল না
হইলেও আমরা ছজনে হথে ছিলাম। তিনি দেখতে হৃদ্দর
ছিলেন, আর আমাকে তিনি বড়ই ভাল বাসতেন। আমাদের ছরবস্থা হইলেও আমরা এজন্ত কথনও ছংখ ভোগ করি
নাই, আমাদের অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। আমরা যথন
একটি প্রের মুখ দেখলাম, তখন আমাদের সে কি আনন্দ,
ভাহা আর কি বলব ?

তাহার পর একদিন—সেই দিনই আমার কাল হইল—
আমরা ছজনে এক মেঘলা দিনে বৈকালে বলে গল্প করছিলান,
আমার স্থামী আমাকে বল্লে 'ঐ দেখ আমি ওর অধীনে
কাছারীতে কাল করি' বলিরা তিনি দরকার দাঁড়াইলেন।
নারেব মহাশয় ও দারোগা বাবু—এখন যে দারোগা বাবু আছেন
এই দারোগা বাবুই তখন আমাদের ঘরের সম্পুধ দিরা যাইজে-

ছিলেন। আমি তাঁহাদের জানালা দিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার স্বামী দরজা হইতে ডাকিতেই তাঁরা নিকটে আসিলেন। আসিয়াই তাঁরা চই জনে আমার দিকে এমন অভদভাবে চাছিলেন যে আমি ভাডাভাডি জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার স্বামী তথনও তাঁহাদিগের সঙ্গে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে-ছিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, আমি স্বামীকে বল্লাম—এ ছইটা লোকের স্বভাব বড় মন্দ, এদের ডেকে ভাল হয় নাই। আমার স্বামী দে কথাটা প্রথমে হাসিরা উডাইরা দিলেন। আমার স্বামীর চরিত্র এত স্থলার ছিল, যে তিনি ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, ইহাদিগের চরিত্র এত মন্দ হইতে পারে। তিনি আমাকে তিরস্বারই করলেন: আমি আর সে কথা জাঁহার নিকট বল্লাম না। ভাহার এক মাস না যাইতে ষাইতে স্বামী তহবিল তছরূপ অপরাধে নায়েব কর্তৃক দোষী সাক্ষত্ত হইলেন-দারোগা মহাশয়ও তাঁহাকে অপরাধী শ্বির করিরা আমাদের কুটারে আসিলেন। করেকজন পুলিশ তাঁহাকে হাত কড়ি দিয়া লইয়া গেল। আমার স্বামী ধাইবার পূর্কে বলিয়া গেলেন, ভোমার কোন ভয় নাই: হিসাব পত্তে কোন গোলমাল কেইই পাবে না, আমি চুরি করি নাই, মিখ্যা মোকদ্দমা ক'দিন টিকিবে---আমার বাল্লে বে করটা টাকা আছে, ভাহার হারার কোন রকমে চালিরে নিও, আমি এলাম বলে।—হা ভগৰান ৷ বিনি এত ভাল ছিলেন, তিনি কি কৰিলা জানিবেন এ জগতে সভা বিচার নাই।

যথন আমি দারোগাকে 'চোর হারামজাদা, বাবু সেজে পাকা চোর' বলিয়া আমার স্বামীকে গালি দিতে ও আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিলাম, তথন আমার জনর পাষাণের মত কঠিন হয়েছিল—আমার এত হঃখ হয়েছিল বে, আমার জনম হইতে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে নাই, কণ্ঠ হইতে একটি শ্বর বাহির হয় নাই, চকু ছইতে একবিন্দু জলও পড়ে নাই। আমার তথন কোন চৈত্ত ছিল না আমি বসিয়াছিলাম কি দাঁডাইয়াছিলাম, আমি দেখিতেছিলাম কি চকু বন্ধ করিয়াচিলাম, আমি দেখিতেচিলাম কি সজ্ঞানে চিলাম, এ সম্বন্ধে আমার তথন কোন ধারণাই চিল না। এরপ পাধাণের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ ভাবে কতককণ ছিলাম জানি না-হঠাৎ আমার চোথে উজ্জল আলো লাগিল, আমি দেখিলাম ঘন ক্রঞ মেবের আডালে সুর্যাদের অন্ত যাইতেছেন, তিনি আরক্ত নেত্রে কিছুক্ষণ দিগদিগত্তে চাহিয়া বছিলেন। সূর্যাদেবের শেষ কিরণপাত স্নেহ আশীর্কাদের মত আমার ললাটকে স্পর্শ করিয়া গেল-আমি পশ্চিম দিক হইতে চকু ফিরাইরা পূর্বদিকে চাহিরা দেখিলাম রাত্রির অক্ষকার বর্ষার মেখের সভিত ঘনাইয়া আসিতেছে। আমার জীবন তথন হইতেই সে দিনকার অপরাছের মত অকালে ঘন অন্ধকারে আছেন হইল। এই বোর অন্ধকারে আমি আমার চারি বংসরের পুত্রকে একমাক সম্বল করিয়া বকে টানিয়া লইলাম। সে রাত্তে আমাদের আহার হইল না, আমি সকাল সকাল শ্যার আশ্রয় লইলাম ৮

সেই রাত্রেই ঐ অবস্তু পশু চুইটা, ঐ দারোগা ও নায়েব, আমার निक्रे जानिन-जामारक नहेश गहेरक हाहिन। श्रथम তাহারা আমাকে কত প্রলোভন দেখাইল, বলিল আমাকে একটা আলাদা বাডীতে রাখিয়া আমার তত্তাবধান করিবে, আমার স্বামী জেল হইতে আর ফিরিবে না, ভাহারাই আমাকে আদর করিবে, বেশভূষা অলঙ্কার সব দিবে, কিছুরই অভাব হইবে না। আমি ক্রোধে তাহাদিগকে থব গালাগালি ও অভিশাপ দিতে লাগিলাম, বলিলাম আমার এই প্রাণ থাকতে. আমি তোমাদের আশ্রয়ে যাব না. শুকিয়া অনাহারে মর্ব সে ভাল। তথন তাহাৱা আমার শ্যা হইতে আমার সেই চার বৎসরের সন্তানকে কাডিয়া লইল। আহা বাছা আমার ভরে একবার থব চীৎকার করিয়া উঠিল: কিন্তু তাহাদের তাডনা শুনিয়া চুপ করিল। আমাকে মা মা বলিয়া আর্তস্বরে কীণ কঠে ডাকিতে লাগিল। ভাহারা বাহিরে এক থানা পাঙ্কী আনিয়াছিল, আমাকে জোর করিয়া তাহারা পান্ধীতে লইয়া বদাইল, বলিল 'তুমি ত আমাদের হাতে এখন, ভাল চাও আমরা যা বলি তাই শুন।' পাকীতে ক্লণ-কালের জ্ঞা আমার পুত্রকে ফিরাইয়া দিল, আমি আমার হারানিধিকে পাইয়া একবার বুকে করিয়া চ্বন করিলাম, ভাহাকে ভাহারা অবিলয়ে ল্টরা গেল। বাচা 'মা' 'মা' করিয়া চীৎকার করিয়া আবার কাদিয়া উঠিল। তাহার করণ আর্তনার শুনিরা আমি উন্মন্ত रुटेशा छेठिलाम: मत्म रुटेल आमात्र नितात नितात विद्यार অনিতেছিল, আমার মাধার আকাশ ভালিরা পড়িল, আমি পাড়ী হইতে লাফাইবার জন্ত একটা শেষ চেষ্টা কবিলাম।

পাল্লীর দরজা বাহির হুইতে বন্ধ ছিল। আমি পাল্লীর ভিতৰ বাগে অভিমানে শোকে ছট ফট করিতে লাগিলাম, আরু মাঝে মাঝে আমার পুত্তের বক্ষাটা ক্রন্সন ধ্বনি ক্ষনিতেছিলাম। আমাকে তাহাবা এক দ্বিতল বাড়ীতে লইয়া পৌছাইল, আমাকে দ্বিতলের এক ঘরে থাকিতে দিল, কিন্তু আমি আমার সম্ভানকে ফিরিয়া পাইলাম না. আমি সেই ঘরে বন্দী রহিলাম। প্রথম ছইদিন ভাহারা কেছ আমার নিকট আলে নাই। আমার নিকট তাহারা তিন চারিবার আহার পাঠাইয়া দিত। কিন্তু তাহা একবারেই স্পার্শ করিতাম না. আমি নিরম্ব উপবাসে রহিলাম। তাছার পর ঐ বাটীর বিং ঘর বাঁট দিতে আসিয়া আমাকে বলিয়া গেল, ভাহারা ছইদিন হইল আমার স্বামীকে এই খরে, যে খরে আমরা এখন বসিয়া আছি, প্রহার করিতে করিতে একবারে মারিয়া ফেলিয়াছে। মারিয়া ফেলিরা এই ঘরের ঐ কোণে তাহার মৃতদেহ পুঁতিয়া ফেলিয়াছে। ঝি একজন বোষ্টমী তাহাদেরই অনুগত, সে ঐ নিদারুণ সংবাদ দিয়া মৃত হাসিয়া কহিল—'ওতে আর ভাবনা কি ? এখানে স্থাথ থাকবে।<sup>2</sup> বোটনীর পাপ-কলন্ধিত মুখের পাপ-কথার আমার শরীর স্থায় কটে যেন স্ফুচিড হইরা গেল। আমি হঃথে রাগে জলিতে পুড়িতে লাগিলার। সেই

দিনই রাত্রে ভাহারা আমার ঘরে আমার শিশু পুত্রকে লইরা আদিয়া ভাহাকে নিচুর ভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। আমার মনে হইল বাছা বুঝি রক্তবমি করে মারা যায়। পুত্রবথন আর্দ্ধ মৃত অবস্থায় ভূমিতে শুইয়া পড়িল, তথন পাষওেরা কহিল—'এখনও বল্'—এই বলিয়া ভাহার। পুত্রক আবার আক্রেমণ করিল। পুত্রের জীবন রক্ষা করিবার জন্ম আমি আমার জীবন, আমার সব বিসর্জ্জন দিলাম, আমি ভাহাবের বশীভ্ত হইলাম।

তাহার পর হইতে আমার জীবনটা নিজের উপর একটা দ্বণা ও ধিকারের ইতিহাস। রাতি দিন যে আমি অসহনীয় যন্ত্রণা অভুক্তৰ করিতেছি, আমার দেহের প্রতি শিরায় যে একটা ঘুণার ভড়িৎ বহিয়া ষাইতেছে, তাহা আরুর্যামী ভিন্নকেই জানেন না। যে নরপিশাচেরা আমার প্রিয়তম দেবতাকে নিষ্ঠর ভাবে বিনা অপরাধে হত্যা করিয়াছে আমি তাঁছার পরিণীতা স্ত্রী হইন্না তাহাদের নিকট দেহটা উৎসর্গ করিলাম। বথন ইহা মনে হয় তখন আমার শরীর লজ্জায় খুণায় আত্ম-প্লানিতে শিহরিয়া উঠে, আমার হুংপিওটা নিস্তব্ধ হয়। যদি একেবারে নিস্তব্ধ হইত তবে রক্ষা পাইতাম। তাহা ত হয় না। আমি তিন বার আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিরাছিলাম. কৈন্ত্ৰা ভগবান, ভূমি আমার হৃদরে শক্তি ভেজ কিছুই দাও নাই। আমার আত্মহত্যা করিতে সাহসে কুলাইল না। তিন বারই আমার ভর হইল, অন্তর হইতে বেন আমি কার

ডাক ভনিলাম। মনে হইল আমার পুত্র আমাকে নিষেধ করিল, আমি আত্মহত্যা করিতে পারিলাম না। যাহাদিগকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘণা করি তাহাদেরই চরণে এ দেহ উৎসর্ব করিলাম। কিন্তুযাহার জন্ত আমি এ ঘূণিত জব্ল জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম, যাহার জন্ম আমি মর্মারদ স্থায় তাডনায় জর্জবিত হইলাম, তাহাকে কোথায় পাইলাম! আমি যথনি উহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতাম তথনই উচারা আমার নিকট হইতে শিশুকে কাডিয়া লইত, উহাদের মনল্পষ্টি করিতে পারিলে ভাগাকে ফিরাইয়া পাইভাম। শেষে ভাগকে আর পাইলাম না—আমার ভগ্ন বুকের ধন, আমার স্বৃণা জীবনের একমাত্র সম্বল, আমার অতীত পুণ্যের এক মাত্র নিদর্শন, আমার বর্তমান পাপের একমাত্র পুণা, আমার নরকের একমাত্র পরিত্রাণ, আমার দেই সর্ব্বহুংথ সর্ব্বদুণা সর্ব্বলজ্জা-পাপ-হরাকে আমি হারাইলাম। তাহারা বলিয়াছে, দে আছে: কিন্ত আমার নিকট সে মৃত, সে নাই--সে নাই। সে গিয়াছে. সঙ্গে সঙ্গে আমার নরকেও স্থান গিয়াছে। আমি ভ্রষ্টা, আমি অপবিত্রা, আমি কলফিনী হইয়াছিলাম-বাছা! সে তথু তোর জন্ত ৷ আমি যথন আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম তখন তুই ত আমার অন্তঃকরণে আসিরা চুপি চুপি বলিয়া গোল, 'মা তুমি গোলে, আমার যে আর কেউ রহিকেনা ৷' ুভুই আজ আমাকে ছেড়ে কোণার পালালি, ধন আমার ় এ দেহে পাণ ক্লমে যোল আনা পূর্ব; কিন্ত আমার বন আমার

আত্মা ত তোর পানে চাহিরা এখনও অধর্ম করে নাই—তোকে ক্রোড়ে লইরা এখনও পাপপথে বার নাই, অপবিত্রতার মধ্যে থেকেও তোকে পেরে পবিত্র ছিল—তৃই বে আমার পূণা, আমার দেবতা, আমার সতীত্, আমার ধর্ম, আমার মুক্তি, আমার সব হরেছিলি, তোকে হারাইয়া আমার জীবন বে একটা মহাপাপে, মহাকলহে, নিময় হইরাছে! আমার মুক্তি নাই। আর বাছা ফিরে আর, তোর অভ্যামি কলম্ব নিলাম, আর তৃই আমাকে ত্যাপ করলি! উ:—" রমণীর কট্ট বোধ হইল। সে শোকাভিতৃত হইরা আপনার বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল।

## পুণ্যের নরক

শুক্রনরথ এতকণ রমণীর কথা নির্কাক্ নিম্পান্স ভাবে ভানিরা বাইতেছিল, নিজের বন্ধণার দিকে তাহার দৃক্ণাত ছিল না, সে হির দৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে চাহিরা ভানিতেছিল। কিন্তু রমণী বে তাহাকে লক্ষ্য করিবাই বলিতেছিল তাহা নহে; কখন সে শুক্রচর্ণকেই লক্ষ্য করিবা বলিতেছিল, কখন বা উদাস ভাবে বার্কুল ভাবে পাগনিনীর মত আপন মনে বক্ষিয়া বাইতেছিল। ব্যক্তি

অধীর ভাবে বক্ষ তাড়না করিতে লাগিল এবং গুমরিরা কাঁদিরা উঠিল, তথন গুরুচরণ আর শব্যার থাকিতে পারিল না। নিজের সমস্ত বস্ত্রণা ভূলিরা গিরা দে উঠিরা বদিক ও রমণীর বাছত্বর চাপিরা ধরিল।

"মা অধীর হয়েনা মা; বাছা তোমার কোল ছেড়ে
 কোণায় য়াবে ? সে আসবেই—"

শুক্রচরণ একটু দৃঢ়-কঠে কথাটা বলিল। রমণী কোন কথা বলিল না, স্থির নেত্রে শুক্রচরণের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেককণ পরে সে আপন মনে বলিতে লাগিল "সে আসবে—সে আগবে—"

গুরুচরণকে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"সে আসবে, সে আসবে ?"

গুরুচরণ কহিল-"হাঁ আসবে।"

রমণী উচ্ছ্দিত কঠে বলিল—"বাছা তৃমি ছাড়া আর কেহ বলেনি সে আসবে।" কহিরা হঠাৎ গুরুচরণের পদবর আঁকড়াইরা ধরিল, "বল বাছা আমি তাকে কবে পাব, কি করে পাব।" রমণী সবলে গুরুচরণের পদবর টানিয়া লইয়া আপনার মন্তকে ধরিল। গুরুচরণ পদবর সরাইয়া লইড়ে গুব চেটা করিল, কিন্তু সে অভান্ত ছর্মল বোধ করিভেছিল, পারিল না, শেষে তাহার দেহের সমন্ত শক্তি নিয়োল করিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল,—কহিল, "মা, এ পাণীকে আরু পাণ দিলো না, তৃমি আমার পা ছুলে বে আমার নরকেও স্থান হবে না। তুমি যে মা, তোমার বাছা ছাড়া আর কিছু জান না, ডোমাকে পাপ কলঙ কি কথনও স্পৰ্শ করিতে পারে ? তুমি যে আমার মা দেবকী ক্লফ প্রাণধনকে হারিয়ে অবিরাম কাঁদছ, তোমার বুকে পাষাণ, হাতে পায়ে লোহার শিকল, তুমি কারাগারে বন্দী! মা একদিন ভোমার বক হতে পাষাণ নেমে যাবে, তোমার বাঁধন লোহার শিকল খলে পডবে, ভোমার জীব সর্বস্থ এসে ভোমাকে কারাগার থেকে মঞ্জ করবে, তোর বক-জোডা ধন নয়নের মণি এসে তোমার কোলে চড়বে : মা. সে দিন এই পাপীকে চরণে একট স্থান দিয়ো। মা. আমি যে তোমারই স্লেহের চলালকে সারাটী জীবন খুঁজছি, সে কাছে আসে ধরা দেয় না, আমি বে তার অবত্ত পাগল হলাম! মা. আমি ক্যাপা হয়েও তাকে পেলাম না—তোমার কোলে যথন সে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তথন একবারে কি আমায় পায়ে ঠেলবে, মা,"--ক্ষা সে বালকের মত কাদিয়া উঠিল, রমণীর ছটি চরণে মন্তক রাখিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া দিল।

রমণী নিশ্চল হইরা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি কি জানি
কেন উর্চ্চে প্রক্রিপ হইল, আর তাহার পদতলে গুরুচরণ 'মা'
'মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রমণী একবার অফুভব করিল,
ভাহার পঞ্চম বয়য় পুত্র বৃদ্ধ সাজিয়া তাহার চরণতলে রহিয়াছে,
কহিল—"ওঠ বাছা যদ্ভীর ধন, পারের তলার কেন ?" কহিয়া
ভাহার চিবুক শ্পর্শ করিয়া সমেহে চুহুন করিল। গুরুচরণ

কৃছিল, "না, আমায় একবার তৈামার পায়ের ধ্লো দাও। এমন পায়ের ধূলো আর কোথায় পাব।"

কিছুকণ কেহই কোন কথা কছিল না। উভয়ের চকু দিয়া দরবিগলিত প্রেমাঞা বহিতে লাগিল। গুরুচরণ ছই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইল। রমণী বঁল্লাঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মহিতে লাগিল।

তাহার পর রমণী সেহার্জ কঠে জিজ্ঞাদা করিল—"বাছা, তুই আমার স্বেহের ত্লালকে খুঁজে দিস্, আমাকে বলে দে বাতুমণিকে আমি কোথার পাব ?"

গুরুচরণ কহিল—"মা, সে বাহিরে থাকে না, সে থাকে ভিতরে, হৃদয়ের ভিতর—সেইথানে থোঁজ করিদ্ মা; দেথ্বি সে পেথানে তোর সঙ্গে কত লুকোচুরি থেলা ক্র্বে, একবার কাছে আদ্বে একবার পালাবে—একবার হাদ্বে একবার হামাগুড়ি দিয়ে লাড়্য়া থেতে থেতে আদ্বে—একবার মোহন তালে নাচ্তে নাচ্তে আদ্বে—কথনও বা হৃদয় হতে বাহির হয়ে সে বাতাসে মিশে যাবে, বাতাস হয়ে তোর কাণে কাণে কত কথা বল্বে, তোর সর্বাঙ্গে হাত বুলিরে চোথে খুম জড়িয়ে দিয়ে বাবে, আবার জল হয়ে তোর দেহ শীতল পবিত্র করে দেবে, তোর সব হুথ হুঃথ ধুয়ে দেবে—আবার রাত্রি হলে সে আদ্বে, আর তার হাসি জ্যোৎয়া হয়ে দিগ্দিগতে ছড়িয়ে গড়বে ! আবার কথন কথন দেবারগবে, তথন ঘন কৃষ্ণ মেবের মধ্যে তার রক্ত আঁথি বিচাৎ চমকাবে, আর ঘন বন বছাপাতে

ভার ভ্রমার শুনা বাবে—আবার রাগবে না, হাসবে না, নড়বে না, চুপ চাপ শাস্ত দ্বির নিশ্চল হয়ে শৃষ্ঠ আকাশে মিশে যাবে, তথন ভারে হদয়টা একেবারে থালি শৃষ্ঠ করে তাকে খুঁলিস, দেথবি সে সেখানে বসে আছে। যথন ভারে বড় কারা পাবে, দেখিস মা ভারে হদয়ের ভিতর—সেইখানে সে আছে, ভারে লভেই সে সেখানে বসে মা মা বলে কাঁদছে—তুই সেখানে গেলেই ভাহার মুথে হাঁসি দেখা দিবে, আর ভারে কোলে সে কাঁপিয়ে পভরে।"

রমণী কহিল, "আমার হৃদরের ধন হৃদরেই আছে নর ? আমার যথন বড় কট হত, আমি যথন বড় কাঁদতাম, আমার তথন এক একবার মনে হত কে যেন আমার ভিতর হ'তে মা' মা' বলে ডাকছে, আর আমি সান্থনা পেতাম। কিন্তু আমি বাছা অন্ধ, আমি ডাকে ত আমার ভিতরে খুঁজি নাই, বাহিরে খুঁজতাম, পেতাম না, এবং আরও কাঁদতাম— আর তা করব না বাছা, আমি তাহাকে আমার ভিতরেই পাব।"

রমণী ভরা বিখাদে শাস্ত তক হইল, তাহার ক্ষিপ্তের ভাব গেল। সে ধীর ও শাস্ত হইরা অধোনেত্রে ভূমিতলের দিকে চাহিরা রহিল। অনেকক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল—"আছো বাছা, সে আমার অস্তরের মধ্যে ররেছে, আমি এত কাঁদহি, এই নরকে বলে আমি স্থা। লজ্জার মরে বাচ্ছি, সে একবার হৃদরের ভিতর হতে, বাহির হরে সামনে দাঁড়ার না কেন, আমি তা হলে তাকে কোনে করে চুবন করে হৃদর জুড়াতে পারি। আমি ক্রমি পোকা হয়ে নরকে বাস করছি তবুও সে চুপ করে বসে দেখ্ছে—যাকে আমি পেটে ধরেছিলুম, সে এত নিষ্ঠুর হ'ল কেন বাছা ?"

গুরুচরণ কহিল---"মা. তই তাকে ভাল বাসিদ কি না. সে দেখছে, ভুই শোক হুঃখের মধ্যেও তাকে ভাল বাসিস কিনা সে জানতে চার, অত্যাচার উৎপীতন সমেও তই তাকে ভাল বাসিদ কি না সে পর্থ করছে, ঘুণা লজ্জা নরকেও তার প্রতি তোর টান আছে কি না তাই সে দেখছে। ক্লফ যথন ব্রালে তার মাবকে পাষাণের চাপ সহু করে অহরহ তারই নাম করছে, স্বপ্নে জাগ্রত অবস্থায় সেই তার ধ্যান হয়েছে, তথন কি আর সে থাকতে পারলে, সে দৌড়ে ছটে এল: কারাগারের লোহার দরজা সেই শিশুর হাতের জোরে ভেক্ষে পড়ল, পাষাণ তুলার মত হাক্তি হয়ে বুক হতে নেমে গেল, শিশুর আঙ্গুল ছুঁতে না ছুঁতে লোহার শিকল টুক্রা টুক্রা হয়ে ছিঁড়ে পড़न, आंत्र सिवकीत काल तम अंतिरत পড़न। सिवकी বন্দী হয়ে কারাগারেই তাকে পেলে.—ভধু মেহের জোরে। দেখিদ খুব করে তোর বাছাকে ডাকিস মা--সে এখানেই এসে ভোকে উদ্ধার করবে।"

রমণী কহিল—"আছে। বাছা আমি নরকের ক্লমি পোকা হরে এখানেই থাকব, আমার বাছাকে পুব ডাকব, আমি নরকেই বাস করব, আমি কোথারও যাব না, এই নরক আমার বর্গ হবে, বদি সে একবার আসে। তাকে না পেলে আমার বর্গে কি হবে ? এই নরকই আমার ভাল, বাছার আমার সব স্থতি এই নরকের মধ্য দিয়েই যে আমার দিকে সব সময়ে চেয়ে রয়েছে।"

রমণীর মূথ আননেদ উৎফ্ল হইল, পবিত্তার আধার আনোডাত কুহমের মত মূথখানি হইতে সমস্ত বিঘাদের রেখা মুছিলা গেল, হাসির ছটাল সমস্ত কালিমা ধুইলা গেল।

রমণী নীরবে হাসিতেছিল; কিন্তু গুরুচরণের চোধ দিয়া অশ্রু বহিতেছিল।

রমণী কহিল—"আর বাছা, আমার শোক ছংখের কথা বলে তোমাকে কট দেব না; একটু স্থির হও, আমি তোমাকে ভঞাষা করতে এসে ছংখ দিলাম।"

গুরুচরণ কহিল—"না মা, এ কয়েদ খরে এসে আমার বে মুখ হল আমার জীবনে তাহা কথনও পাই নাই।"

রমণী শুক্রচরণের কথা বুঝিতে পারিল না। তাহার দিকে বিশ্বিত নেত্রে চাহিয়া থাকিল। শুক্রচরণ আবার কি কহিতে ঘাইতেছিল, কিন্তু কহিতে পারিল না। সে স্থির হইমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে রমণীর দিকে চাহিরা রহিল। তাহার মনে হইতেছিল স্বরং জগদবা ঐ রমণীর মুর্ত্তিতে সংসারের সমস্ত ত্বণা ও লক্ষাকে সীমস্তের সিন্দুর করে, ছঃথকে কণ্ঠহার করে, পাপ ও কলককে বসন করে, আটল ধৈর্যোর শুক্র মুকুট মন্তকে ধারণ করে, তাহার সন্মুখে সৌমা মুর্ত্তিতে দাঁড়াইরা আছে। শুক্রচরণ বুঝিল, জগন্মাতা আপনার সন্তানের ক্ষক্র সব নিন্দা লক্ষা দুখা

ও পাপকে আগনি বরণ করিয়া সন্তানকে বুকে করিয়া রাখিয়া-ছেন। এই রমণীয় চরণ ধূলা লাভ করিয়া সে জগতের স্ব নিক্ষা ঘূণা লক্ষ্মা ও পাপকে পূজা করিতে, ভালবাসিতে শিকা কবিল।

কৈছুক্ষণ পরে রমণী কহিল—"তুমি হির হও, আবার কথা বলো না; অত্যন্ত ক্লাস্ত হয়ে পড়েছ—ও: তাইত আমার আঁচলে বাতাসা বাধা আছে, আমি ত দিতে তুলে গিয়েছি! এস বাচা—থাও।"

গুরুচরণ তুই হাত পাতিরা লইয়া নময়ার করিল। রুমণীএক ঘটীজল আনিয়াদিল।

গুকুচরণ জল ও বাতাদা থাইরা বেশ স্বস্থ বোধ করিল। রমণী জিজ্ঞাদা করিল—"তুমি একটু জোর পাচছ, না এখনও হর্বল বোধ হচ্ছে ? ইাটতে পারবে ?"

গুরুচরণ কহিল—"হা বেশ ভাল বোধ হচ্ছে,ইটিতে পারব।" রুমণী কহিল—"চল, তুমি বাড়ী যাও—আমার কাছে চাবি আছে, আমি তালা বন্ধ করে দেব, তারা বুঝতে পারবে না।"

গুরুচরণ মাথা নাজিয়া কহিল—"নামা, আমি এ রক্ষ করে বেতে পারব না, এ বে চুরি করে পালান হবে—এমন কাজ করব না।"

রমনী একটু বিশ্বিত হইরা তাহার মুধের দিকে কণকাল চাহিরা বলিল—"বাবে না!— আছে!—তবে আমি চলি বাছা— তোমার সঙ্গে বোধ হর আর দেখা হবে না, আমার ছঃথের কথা ভূমিও একবার ভাবিও, আর, যাহাতে হারাধনকে পেরে আমি এই নরক হতে উদ্ধার পাই তাহাও এক একবার ভাবিও।"

রমণীর করণ দৃষ্টি গুরুচরণের হৃদরকে ব্যথিত করিল, সেনির্কাক রহিল।

রমণী ঘর হইতে বাহিরে যাইবার পূর্বে দরজার পাশে এক কোণে প্রদীপ রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া মাটিতে প্রণাম করিল। ঐ কোণেই তাহার স্থামীর মৃতদেহ প্রোথিত হইয়াছিল। স্বমণী তাহা স্থাক্রচরণকে পূর্বেই দেখাইয়া দিয়াছিল। স্থাক্র রমণীর মুথে এক গভীর ও জীবস্ত বিশাদের ছবি দেখিতে পাইল। সে চাহিয়া থাকিল, তাহার বাক্যক্ষি হইল না। রমণী প্রদীপটা রাখিয়া গেল।

প্রদীপ অলিতে লাগিল। প্রদীপশিধা স্থির ও নিশ্চল ছিল। রমণীর হুঃধ হাণা ও লজ্জা পরিপূর্ণ ব্যথিত হৃদর অলিরা পূড়িয়া ঐ প্রদীপ শিধার পরিণত হুইরাছিল। নির্মাত নিক্ষপ প্রদীপশিধাটি অত্যাচারপীড়িত রমণীর অটল ফ্রদরের মত অচলা ভক্তির সহিত তাহার স্বামীর স্থৃতি গৌরব রক্ষা করিতে লাগিল। গুরুচরণ দেখিতেছিল। বাতাস আসিল, গুরুচরণের বোধ হইল বাতাসের বেগেও প্রদীপশিধাট চঞ্চল হইল না।

# বিলাসের অত্যাচার

বে রাত্রে শুফ্চরণ প্রভৃতি নায়েব মহাশরের কাছারী বাড়ীতে মার থাইল ভাহার পর দিন ভোরেই গ্রামের লোক দেখিল, কাছারী বাড়ী লোকে ভরিয়া গিরাছে। সকলেই ত্রন্ত হইরা উঠিল—গ্রামে আবর একটা বুঝি মার ধর শীজই হয়।

যাহা হউক, ভাগোর জোরে মারধর কিছুই হইল না ; কিছু লোকে দেখিল পাইক সকল মিলিয়া ভিন্ গাঁ হইতে জনেক গরুর গাড়ী লইয়া আসিতেছে। যাহারা কল্যকার ব্যাপার কিছুই জানিত না, তাহারা গরুর গাড়ী লইয়া আসিবার কারণ শীঅই জানিয়া লইল। পুলিস ও পাইকের তত্বাবধানে গরুর গাড়ী সমস্ত চাউল বোঝাই হইয়া প্রেদনে যাত্রা করিল।

বাহারা বংসর বংসর কঠোর প্রিশ্রম করিতেছে, কর্জ্জ করিয়া এক হাঁটু কাদার ভূবিয়া, লালল ঠেলিতে ঠেলিতে গলদ্বর্গ হইয়া আপনাদের ছই মুঠা অল সংস্থান করিতেছে ও সলে সলে সমস্ত দেলের অর্থবল, বিপ্তাবল, ধর্মবল সকলেরই বাহাতে পুষ্টি-বিধান হয় তাহার উপার করিতেছে, তাহারা আজ ভগবানের অভিশাপে আপনাদের অল সংস্থান করিতে পারিল না, তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম ও অধাবসায় আজ ভগবান বিফল করিয়া দিলেন; আর, সমাজ। ভূমি বাহাদের শক্তিতে শক্তিমান,

তুমি তাহাদের প্রতি একবারও করণাকটাক্ষপাত করিলে না। তুমি তাহাদেরই দেওয়া ধনে ধনী হইয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে ৷ তাহারা তোমাদের ধন হইতে এক মুঠা অল ভিকা করিল, বলিল, স্থানিন আদিলে তোমাদের তাহার শত গুণ ফিরাইয়া দিবে. ভুমি তাহাও দিলে না ! দিলে না, তোমার যাহাতে অল্ল-সংস্থান হয় তাহার জন্ম নহে. তোমার স্বার্থের ভাড়নায়, তোমার বিলাস উপভোগের জন্ত। অরদৃষ্টি তৃমি, সঞ্জে সমূহ-শক্তি কিরূপ বৃদ্ধি পার তাহা জানিবে কিরূপে, তাই অসংযম ও বিলাসিতার দাবা তোমার শক্তির অপবাবহার করা যাহারা চিরকাল ভোমাকে শক্তি দান করিয়া আদিতেছে, ত্রমি বিশাসভোগে উন্মন্ত হইয়া তাহাদের ছদিনে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিলে না. বুঝিলে না যে তাহারাই শক্তির উৎস. তাহাদের শক্তি একবার হ্রাস পাইলে তোমার যে শুধু বিলাসিতা ও সৌথীনতা লোপ পাইবে তাহা নহে. তোমার জীবনসংশয় উপস্থিত হইবে। তমি মঢ হইয়া আপনার বর্ত্তমান স্বার্থ-সাধন করিলে, ভবিষ্যভের জন্ম সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিলে না। আব ইহারা কি করিল ৷ একবার বিশ্বিত হইয়া তোমার দিকে চাহিয়া রহিল, তোমার স্বার্থচিস্তা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, একবার তোমার পায়ে পড়িল, পায়ে পড়িয়া ভোমাকে কভ অমুনয় করিল; তুমি বখন গুনিলে না, আপনাদের অদুষ্ঠকে দোষ দিতে দিতে অনশন ও মৃত্যুর জন্ম প্রান্তত হইল।

ধিক্ এমন সমাজে! এমন সমাজের স্বার্থানুসন্ধানে ধিক্!

তাহার বিলাসিতার ধিক্! আমি এমন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, জীবনপণ করির। ইহার স্বার্থকে বিনাশ করিব; আর যাহারা মৃঢ় অসহার, আপনাদের শক্তি পরকে দিয়া অদৃষ্টের প্রতি দোষারোশ করিতেছে, তাহাদের হৃদ্ধে বল দিব, মনে তেজ দিব, বাহুছরে আশার শক্তি দিব। তাহাদের হৃদ্ধেলও দুবুর বিরুদ্ধি ব

সে ভাবিতেছিল। গরুর গাড়ীগুলা দ্রে ধ্লা উড়াইয়া চলিয়া গেল, ধূলা আসিয়া তাহার ললাটে বিধিল। বেন শত শত লোকের কুধার তাড়না তাহাকে ধিকার দিয়া গেল। গরুর গাড়ীগুলা শব্দ করিতে করিতে গেল, চাকাগুলার সরু অধচ উচ্চধনি তাহার মর্মুস্পর্শ করিয়া গেল—বেন শত শত কুধিত ব্যক্তি কাতর কঠে তাহাদের জীবন ভিক্ষা চাহিয়া পারে পড়িয়াছে, আর গাড়ীগুলা ধনগর্কে গর্কিত হইয়া তাহাদের ক্সপিঞ্জর ভালিয়া উপর দিয়া চলিয়া গেল! গুনা গেল গুধু তাহাদের করুণ আর্তনাদ! তাহার চক্ষে ধূলা পড়িল। সে আঁধার দেখিল। অঞ্চপ্রবাহে সে আর কিছুই দেখিতে পারিল না।

কে এমন করিয়া ভাবিতেছিল ? সে আমাদের দেবীদাস ছাড়া আর কেহ নহে। দেবীদাস কেলোর বাড়ী হইতে কিরিবার সমরে রাভার এই দৃশু দেখিয়া বাথিত হৃদর দইয়া বাটা পৌছিল।

## একা না সকলে

দেবীদাস বাটী যাইয়া দেখিল, চুইটা টেলিগ্রাম ভাহার নামে' আগিয়াছে। পলীগ্রামে টেলিগ্রাম খুব কমই আসে. আদিলে গ্রামে একটা ছোট খাট আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবীদাস স্পন্দিত হৃৎপিও লইয়া টেলিগ্রাম চুইটা থলিল, ভাচা পডিয়া সে অবাক। একবার ভাল করিয়া থামের শিরোনামটা পডিয়া লইল, দেখিল ভাহার নামেই আসিয়াছে। একটাতে লেখা আছে--আমরা করেক জন ছাত্র আপনার চর্ভিক নিবারণ কার্যোর সহায়তা করিবার জন্ম আসিতেছি, সঙ্গে চাউলও আনিতেছি। দিতীয় টেলিগ্রামটি থুলিয়া দেবীদাস একটু আখত হইল। জমিদার বিশ্বস্তর বাবু কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছেন: তিনি লিখিয়াছেন. "আমি ছর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে তোমার নামে আজ হাজার টাকা পাঠাইলাম। আশা করি, ইছাতে তোমার সেথানে কিছু কাক হবে।"

দেবীৰাস চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই সৈঠিক করিতে পারিল না, বিশ্বস্তর বাবু ইহার মধ্যেই কি করিরা ধ্বর পাইলেন যে গ্রামে ছর্ভিক আরম্ভ হইরাছে, এবং তাহাকেই বা টাকা পাঠাইলেন কেন; এবং আর করেক জন অপরিচিত ব্যক্তি না জানিরা শুনিরা তাহার নিকট হঠাৎ আদিতেছে কেন। দেবীদাদ সকাল সকাল স্নান আহার করিতে গেল। স্নানের সমরে দেবীদাদ সিধুকে ডাকিরা জিজ্ঞাদা করিল, "সিধু ভূই চাউল বিক্রী করতে পারবি ?"

সিধু কহিল—"হাঁ বাবু—ভা কেন পারব না ? এখানে চাল কোথায় যে কিনে বিক্রী হতে পারে ?"

দেবীদাস কহিল—"চাল কলকাতা হতে আস্ছে, ভুই বিফী করতে পারবি ত ?"

निधु कहिन-- "हैं। वावु . चार्नान (न्थरवन।"

হৈমী নিকটে ছিল, সে ইহা শুনিরা জিজাসা করিল— "লালা, তুমি চালের লোকান খুলবে কেন ?"

দেবীদাদ কহিল—"বে চাল আক্রা হয়েছে আমি সন্তা করে বিক্রী করব—লোকে হবেলা থেতে পাবে।"

হৈমী বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞানা করিল, "লোকে ভ্রেলা থেতে পায় না ?"

দেবীদাদ কহিল—"হাঁ, থেতে পাল না, ভূই জানিদ নি ?"

হৈমী কহিল—"না, আমাম জানি নাত।" কিছুকণ সে নীয়বে থাকিয়া তাহার পর কহিল, "ঐ অভ বুঝি স্থারা চাল নিয়ে যায় ?"

(मवीमान कहिन-"है।"

দেবীদাস স্থান আহার শেষ করিয়া মাটার মহাপরেয়

নিকট পোল। মাষ্টার মহাশার ও স্থাংশু বাবু তথন দৈনিক কাগজ লইরা, আলোচনা করিতেছিলেন। দেবীদাস চুকিতেই স্থাংশু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে তোমার কাজ কেমন ?" দেবীদাস তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া বলিল,— "দেখুন এ কি কাশু! ছইখানা টেলিগ্রাম এসে হাজির, এর মাথা মুগু কিছু নাই।"

স্থাংশু বাবু টেলিগ্রাম তৃইটা পড়িয়া কোন কথা না বলিয়া তাহাকে সমুথের দৈনিক কাগজটা তুলিয়া আঙ্গুল দিয়া একটা জায়গা দেখাইলেন।

দেবীদাস পড়িতে লাগিল। সেটা স্থাংশু বাব্দের কাগজের একটা সম্পাদকীর মন্তব্য। তাহাতে লেখা ছিল, কাঞ্চনতলা প্রামের শ্রীষ্ক্ত দেবীদাস একজন অক্তিম স্থদেশসেবক।
করেকটা প্রামে ভীষণ তুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইরাছে। অসংখ্য লোক
অর্জাশনে অনশনে রহিরাছে। শ্রীষ্ক্ত দেবীদাস এই আসনতুর্ভিক্ষের সময়ে প্রাম হইতে শশু রপ্তানি বন্ধ করিতে বন্ধপরিকর হইরাছেন। তিনি কুটীরে কুটীরে গমন করিয়া আসনমৃত্যু দেশবাসিগণকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।
তাহার লাকবল ও অর্থবল আবশুক। তাহা না হইলে
তাহার সাধু চেষ্টা বিফল হইবে। আমরা জনসাধারণকে, এই
অক্লান্তক্ষী স্থদেশসেবককে সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়িয়া দেবীদাস বিস্মিত হইরা
হরিষোহন বাব্র দিকে একবার চাছিল। তাহার পর স্থধাংশু

বাবুকে বলিল, "আপনি করেছেন কি, আপনার জন্ত আমি আচ্চা বিপদে পড়লাম দেখচি।"

স্থাংত বাবু কহিলেন, "না হে, তোমাকে এই কাজে আমি যথাসাধা সাহায় করব বলেছিলাম। এ সব না করলে কি কোন কাজ সফল হয় ? একা একা কি আজকালকার জগতে কেউ কাজ করতে পারে ? কি বলেন মেজ দা'? সকলে মিলে মিশে পাবলিকে বে কাজ করবে ভাই ভ সফল হবে, ভা না হলে সব বুথা চেষ্টা— পণ্ডশ্রম।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন—"তুমি কি বলতে চাও একা কোন কাজ হয় না ?"

স্থাংশু কহিল—"কোন কাজ হবে না কেন? ঘর কলা খাওরা দাওরা হবে, দেশের দশের কোন কাজ হবে না।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন—"দশের কাজ করতে হলে যে দশ জনকেই কাজে যোগ দিতে হবে তা আমি মনে করি না। একাই দশের কাজ, দেশের কাজ কর্তে পারা যায়।"

স্থাংও জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম ?"

হরিমোহন বাবু কহিলেন—"একটা কাজ সফল হবে কি না তাহা চরিত্রের উপর নির্ভর করে। কাজ ত একটা বাহিরের জিনিস। মাইবের দেহের ভিতর বেমন প্রাণ, সেরূপ কাজের অন্তর্গতম প্রাণ, বেটা কাজকে ভাহার স্কীবতা দের, সেটা হ'চ্ছে লোকের চরিত্র। দশ জনে মিলে বদি একটা কাজ হর, আর সেই কাজে যদি একজনেরও সেরপ টান না থাকে তকে সে কাজ একদিনও টিকবে না। তাই বলছিলাম, কাজের মধ্যে আসল হচ্ছে চরিত্র, একজন লোক একা যদি একটা কাজ করে, আর মন প্রাণ দিয়ে কাজ করে, তাহার চরিত্র যদি সফল হয়, তবে সে কাজ সফল হবেই।"

দেবীদাস কহিল—"আপনি যা বলেছেন তা ঠিক; কিন্তু সকলে মিলে কান্ধ কর্লে সকলকার চরিত্র পরস্পরের সাহায়ে উন্নতিলাভ করবার স্থােগ পার। আর একা চরিত্র গঠন করতে অনেক দেরী হয়; যে হর্মল সে হয়ত বাধা বিদ্ন অতিক্রম না করতে পেরে অবিলয়ে বিফল হয়।"

হরিমোহন বাবু কহিলেন—"তা সত্য, কিন্তু একা কাজ করতে করতে, বাধা বিদ্ন একাই অভিক্রেম করতে করতে যে চরিত্রের গঠন হর তাহা খুব দৃঢ় স্থল্পর হয়, ভাহা এমন একটা গভীর্ঘ্য লাভ করে যাহা অত্য উপারে ছলভ; অক্সাদিকে সকলে মিলে কাজ করলে পরস্পরের দেখাদেখি চরিত্রের উন্নতি হতে পারে সত্য; কিন্তু চরিত্রের অবনতিও সন্তব। একটা হন্তুগের ভাব, একটা নাম যশ কিনিবার আকাজ্ঞা, সকলে মিলে কাজ করাতেই শীভ্রই বাহির হরে পড়ে।"

স্থাংশু কহিল—"সকলে মিলে কাজ করলে হজুগ হয়, কিন্তু একা সে কাজই হয় না। একার উপর নির্ভর করেই আমানের কাতীয় হর্মণতা।"

মাষ্টার মহাশর কহিলেন- "ভারতবর্ষ যে চিরকাল মামু-ষকে একাই কাজ কর্তে শিক্ষা দিয়াছে ইহা খুব সভা। ভারতবর্ষ চিরকাল বলে এসেছে, তুমি একাই তোমার চরিত্র গঠন কর, সাধনার বারা একাই ডুমি উন্নতি লাভ করবে। আআরি উন্নতির একমাত্র সহায় আত্মা। এত সহজভাবে এত স্পষ্টভাবে কোন দেশ এ কথা বলতে পারে নি। কিন্তু তা বলে বলতে পার না বে ভারতবর্ষ বছল শক্তিকে অবজ্ঞা করেছে। ভারতবর্ষের সমাজগঠনটা একবার চিস্তা করে দেখলে বুঝবে সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্তব্যে ভারতবর্ষ কিরূপ সমূহের শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিল। হিন্দু কোন কার্য্যই একা করত না। পরিবার জাতি সমাজ মিলিয়া প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন চইত। বরং আমরা সমূহের <sup>†</sup>শক্তির উপর বেশী ঝোঁক দিয়েছিলাম। ভারতবর্ষ এরূপে একের ও সমূহের শক্তির একটা স্থন্দর সময়র বিধান করতে চেষ্টা করেছিল। আনেক সময়ে সমূহের मेकिটो প্রবল হয়ে দেশে ব্যক্তির স্বাধীনতা ধর্ম করেছিল. কিন্ত যতকাল একক সাধনামূলক ধর্মের প্রভাব ছিল ততকাল তা করতে পারে নি। আজকাল ভারতবর্ষের সে শক্তি নাই। ভোমরা ভাবচ দেশে সমূহ শক্তি হ্রাস পেরেছে। শুধু তা নহে, সমূহ শক্তির ত হাস হয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে একের শক্তিও হ্রাস পেরেছে। ধর্ম্মের আন্দোলন ভিন্ন এই একের শক্তিকে কথনও উদ্ধ করতে পারবে না। ধর্মের দারা একের শক্তি বৃদ্ধি পেলে তথন সমূহের শক্তিরও উবোধন হবে। আমার

মনে হয় আমাদের এই ধর্মপ্রাণ দেশে একের শক্তি বৃদ্ধি না পেলে সমূহের শক্তি বৃদ্ধি পাবে না।"

প্রধাংশু জিজ্ঞাসা করিল—"পাশ্চাত্য সমাজে আমাদের মত ধর্মের শক্তি নাই, তবুও সেথানে সমূহ শক্তি এত প্রবল হ'ল কেন ?"

হরিমোহন বাব কহিলেন-- "ওটা আমাদের একটা মোহ। পাশ্চাত্য সমাজ চিরকাল একের শক্তিকেই পূজা করে এসেছে : পাশ্চাত্য সমাজ সমূহের শক্তিকে না মেনে একের শক্তির উপর নির্ভর করেছে। আর ওখানে যে সমূহ তোমরা দেখ, সে একটা সমষ্টি মাত্র ভাহার আলাদা একটা অন্তিত নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার উপর নির্ভর করে পরমুখাপেক্ষী না হরে কাজ করে, আবার পরস্পারের সহিত মিলে মিশেও কাজ হয় যথন ঐ মেলামেশাতে স্বার্থের স্থবিধা ঘটে। আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্তব্যের সেই দেনা পাওনা চুকে গেলে অমনি একের সহিত সমূহের লোপ হয়। সমূহটার স্পষ্ট বেন একের তুষ্টি-বিধানের জন্ত। সমূহের নিজেরই একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই। দেনা পাওনার একটা বোঝা পড়া করে সমূহ কাজ করছে, ইহাকে ত সমূহ কিছুতেই বলা যার না। পাশ্চাত্য সমাজে যদি সমূহ শক্তিকে পুঁজতে হয় তবে মধাবুগো খুষ্ঠীয় ধর্মাতুষ্ঠানের মধ্যে পাওমা বাবে, অন্ত কোণাও নছে। মধ্যযুগ সমূহের একটা আৰু ছিল, আলাদা একটা অন্তিত্ব ছিল, শুধু ব্যক্তির ছালাছিল নাঃ"

স্থাংশু ও দেবীদাস ছই জনেই মাষ্টার মহাশয়ের ভাবের উৎসাহ দেখিয়া একট আশ্চর্যাধিত হইল।

স্থাংশু কহিল— "আপনার সঙ্গে ত কথার পারবার বো নাই।" তাহার পর দেবীদাসের দিকে চাহিরা হাসিরা কহিল, "দেবীদাস বাবু, আপনি একের শক্তির উপর নির্ভির না করে সমূহের শক্তিকেই জাগাতে চেঠা করবেন। দেথবেন কালটা আপনাপনি হয়ে যাবে, কোন ভাবনা থাকবে না।"

## মৃত্যু ও প্রেম

দেবীদাদের একটা ধ্রুব বিশ্বাস ছিল বে, জগতে একটা বড় কাজ করিবে। এই জন্ত সে তাহার জীবনের কুদ্রু ঘটনার মধ্যেও ভগবানের গৃঢ় উদ্দেশ্ত অনুসন্ধান করিত। এই ছুই দিনের ঘটনা হইতে তাহার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইরাছে। যথন সে প্রথম গাড়োয়ানদিগকে চাউল রপ্তানি বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছিল, তথন সে একা আপনার শক্তির উপর নির্ভর্ম করিয়াছিল। আজ ভগবান্ তাহার নিকট অর্থ পাঠাইরাছেন; সে কাহারও নিকট অর্থ চাহে নাই, লোক চাহে নাই, ভগবান্ আপনার উদ্দেশ্ত সাধন করিবার জন্ত তাহাকে অর্থ ও লোক বলে বলীরান্ করিয়া দিলেন; সে মনে মনে আপনাকে বলিল

--- "আমার যে শক্তি আছে তাহার ছারা যতদ্র পারি এ কাজটা
সকল করে তুলতে হবে।" তাহার কোন সন্দেহই রহিল না বে,
যে কাজটা ভগবান্ তাহাকে চালনা করিতেছেন, তাহা কথনও
বিফল ১ইতে পারে।

সকাল হইতে হরিমোহন বাবুর বাটীতে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। কলিকাতা হইতে পাঁচ অবন ছাত্র আসিরাছে: তাহারা ১০০০ মণ চাউল সঙ্গে আনিরাছে। দেবী-দাসের বাডীতে স্থানাভাব। তাই সকলেই হরিমোহন বাবর বাড়ীতে উঠিয়ছে। সিধু পুর্বেই দেবীদাসের আদেশক্রমে বাজারে একটা ঘর ঠিক করিয়াছিল, দেবীদাস সেই ঘরে ৩০০/ মণ চাউল সিধর তত্মাবধানে রাথিয়াছিল। তাহাকে ঐ চাউল টাকায় দশ দের দরে গ্রামবাদীদিগের নিকট বিক্রয় করিতে বলিরা বাকী ৭০০/ মণ ছভিক্ষপীড়িত গ্রামসমূহের দিকে শইয়া যাইবার জন্ম বাজার হইতে গাড়োয়ান ঠিক করিয়া পাড়ী বোঝাই করিতে আদেশ দিল। তাহার পর সে হরি-মোহন বাবুর বাটীর দিকে গেল। ইতিমধ্যে পৌছাইয়াই ছাত্তেরা সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতেছে. গ্রামে কি উপায়ে এখন কার্যা জারন্ত করা কর্ত্তব্য, তাহাদের মধ্যে কে কত পরিশ্রম করিতে পারে, ম্যাঞ্জিট্রেটের এ বিষয়ে সহামুভূতি আছে কিনা, কলিকাতায় কোন নেতা চাঁদা সংগ্ৰহ কাৰ্য্যে व्यक्षिक शत्रियाम कतिहारहरू, निकामिरगत मर्था शत्रण्येत पन्य

ইত্যাদি। দেবীদাস পৌছিলে তাহারা উহার নিকট প্রামের অবস্তা সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ শুনিল।

কেবল মাত্র আট দশ থানা গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধবর পাওয়া গেল। দ্রের গ্রাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যার নাই। ঠিক হইল এই কয়টী গ্রামেই আপাভতঃ বাইয়া পরিশ্রম করিতে হইবে।

গত বংসর হইতে এই সমস্ত গ্রামের অবস্তা শোচনীয় হুটুয়া পড়িয়াছে। গত বংশর বর্ষায় এমন বৃষ্টি হুটুল যে জমিতে ফসল পচিয়া গেল। লোকে সব বেশী স্থদ দিয়া টাকা ধার করিয়া জমিদারের থাজনা দিল। এবারে সেরপ বৃষ্টি হইল না, আখিন কার্ত্তিকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নাই-লোকে তথন হতে একটা ভীষণ ছর্ভিক্ষের ভয়ে ত্রন্ত হইতে লাগিল। ষাহা কিছু চৈতালী পাওয়া গেল তাহা জমিদারের নায়েব ঘরে ঘরে কটা যমদুতের মত পাইক পাঠাইয়া সঞ্চয় করিয়া লইল। ক্রকেরা জমিদারের থাজনা সব শোধ করিয়া দিল, কিন্তু ভাহাদের নিজেদের উদর পূরণের জক্ত কিছু রাধিল না। অনেকে আবার বীজ ধান্ত পর্যাস্ত দিয়া কমিদারের থাজনা শোধ করিল। অধিদারের নায়েব চাউলের ব্যবসা করে। এই তুৰ্দিনে কিছুমাত চাউল কাছারী বাড়ীর গোলায় সঞ্য না কৰিয়া একবাৰে সমস্তই চালান কবিয়া দিল। এখন গ্ৰামের দোকানে চাউল নাই বলিলেও চলে, এত অন্ধ আছে ও এত ভার দাম হইরাছে, লোকে কেউ একবেলা, কেউ আধ পেটা খাইতেছে। তব্ও এই গ্রামের অবস্থা বরং ভাল। পার্যের গ্রাম --কলাভাঙ্গা, কুলবেডিয়া, সরিষাবাদ, ভগীরথপুর, গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতিতে লোকে বলদ বেচিয়াছে, লাঙ্গল বেচিয়াছে, আর সকাল সন্ধ্যা উপবাদ করিতেছে। প্রথমে বনকচর মল আর পুকুরের কলমী শাক, শুষনী শাক সংগ্রহ করিয়া লোকে থাইতে আরম্ভ করিল। ভোর রাত্তি হইতে দলে দলে লোক বাহির হইয়া পুকুরে সাঁতার দিয়া জল ঘোলা করিয়া শাক সংগ্রহ করিতে লাগিল; বন জললে যেথানে কচু আছে তাহা আরেষণ করিয়া খাইতে লাগিল। তাহার পর শাক কচ্ও ত্বস্থাপ্য হইয়া উঠিল। অনেক পেট—গ্রামের শাক কচু পর্যান্তও ফুরাইয়া গেল। তাহার পর লোকে ঘাস ও গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিল। তেঁতুলপাতা আর ঘাসের বোঁটা তথন একমাত্র খাত হইল। এদিকে লোকে কয়েকদিন অনাহারে কাটাইতেছে, আবার অনাহারের পর অধাত বেশী পরিমাণে ধাইয়া ফেলিতেছে; স্থতরাং পেটের অস্থুও আরম্ভ হইরাছে। ঘরে ঘরে ওলাউঠা—গ্রামের পর গ্রাম একবারে উজাড হইরা যাইতেছে।

ছাত্রগণের মধ্যে বীরেন বলিরা একটি ছাত্র কহিল— "চলুন, আর সময় নষ্ট করে কি হবে ?"

তাহার করণ ও কোমণ কণ্ঠ অন্ত সকলের নীরব বেদনাকে আরও মর্মপেশী করিয়া ভূলিল।

(सर्वोत्तात्र किळात्रा कतिन-"এथनि यादवन ?"

সকলেই কহিলেন—"হাঁ চলুন।"

হরিমোহন বাবু এতক্ষণ ছিলেন না, স্থাংশু বাবু কলিকাতার ছাত্রবৃদ্দের আগমনবার্তা সম্বন্ধে তাঁহার কাগজে একটা লম্মান্তব্য লিখিতেছিলেন।

হরিমোহন বাবু এক্ষণে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনারা হাত পাধুয়েছেন ? রারা হয়ে গেল বলে।"

রমেশ ছাত্রদের মধ্যে সর্বাপেকা বড়; সে কছিল—"না আমরা আর থাক্তে পারছি নি, এখনি যাব, ঠিক করেছি।" তাহার কণ্ঠ একটু গভীর ও দুঢ়ভাবাঞ্জক ছিল।

হরিমোহন বাবু ভাহার উপর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি অন্তরে ইহাদের ব্যগ্রভাব দেথিয়া আনন্দিত হইলেন।

দেবীদাস ও আর সকলে উঠিয় পড়িল। এমন সময়ে স্থাতি বাবু আসিলেন—"এই যে আপনাদের সম্বন্ধে একটা লিখে এলাম: আপনারা এখন উঠলেন যে ?"

রমেশ কহিল—"হাঁ আমরা এখনি আমাদের সব জিনিস লইরা যাছিঃ।" স্থধাংশু বাবু কহিলেন—"সে কি মশার, বস্ত্রন একটু, বিশ্রাম করুন, থেরে টেরে নিন, তবে যাবেন।"

তাঁহার বিশ্বরে বিরক্ত হইয়া বীরেন মুথের উপর উত্তর দিল—"বৈশ মশার! আছো আপনি দেণ্ছি—লোকে এক মুঠা থেতে না পেরে মরে বাছে, আর আমরা আপনার এথানে আরাম কর্ব, আর ফলার থাব, এরই জন্মে থেন এতদূর থেকে এসেছি !" বলিয়া সে অংগ্রসর হইল।

হরিমোহন বাবু তাহাদের কহিলেন—"আছো আহ্ন আপনারা, মাঝে মাঝে থবর দেবেন।" সকলে চলিয়া গেল।

স্থগংশু বাবু কছিলেন—"ছেলেরা কেপেছে দেখ্ছি। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।"

#### ্মৃত্যু ও প্রেম

বৈশাথ মাদের প্রথম রোজে দেবীদাদ, রমেশ ও বীরেন
পথ হাঁটিয়া চলিতেছে। স্বের্ম তাপে পৃথিবীতে বেন
আঞ্জন লাগিয়াছে। বাতাস থুব জোর বহিতেছে।
সাদা থূলা উড়াইয়া, তাহাদের মূথে চোথে আগুন ছুটাইয়া,
বাতাস তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া খুব ছুটিতেছে।
পথের আশে পাশে ছায়া দিবার মত গাছ নাই। ছই ধারে
মাঠ ধু ক্রিতেছে। মাঠে বাস নাই, বাহা ছিল তাহা
ভকাইয়া থড় হইয়া গিয়াছে। মাঠের উপরও ধূলা উড়িতেছে।
স্বের্ম রং একবারে সাদা। সমস্ত দিম্মগুলও একটা পাংগু
সাদা রং ধারণ করিয়াছে। রাজা সাদা, ছই পার্মের মাঠ
সাদা, আকাশ সাদা। সবুল রং প্রাকৃতিক অগতের জীবনের

লক্ষণ, হলদে রং প্রাণিজগতের জীবনের লক্ষণ, আর সাদা রং প্রাকৃতিক ও প্রাণিজগতের মৃত্যুর লক্ষণ। কোথারও সবুজ গাছ পালার সরস জীবনের লক্ষণ নাই, কোথারও প্রাণিজগতের কোন নিদর্শন নাই—শুধুই সাদা! শুধুই সাদা— শর্ম করুদেব পৃথিবীমর আপনার দেহের রং বুলাইয়া দিরাছেন। পথ, মাঠ, তাক হইয়া আকাশে প্রলয়ক্ষরের রোষ-উদ্দিশ্ত চক্ষু নিরীক্ষণ করিতেছে, কখনও বা দিগত্তে আকাশের সক্ষ্ধীন হইয়া ভয়ে কাঁপিতেছে! থাম করুদেব, ওগো থাম—বিলয়া দিগত্তে পৃথিবী একটা উষ্ণ দীর্ঘনিখাস ফেলিল—সেই দীর্ঘ নিখাসটা প্রথম নরলোকে ব্যাপ্ত হইয়া ধূলা উড়াইয়া শুক্ষ ভৃণকে উড়াইয়া দেবীদাস ও তাহার সঙ্গীছয়ের মুখ দগ্ধ করিয়া, তাহার পর শৃত্য মার্গে প্রলর দেবের উদ্দেশে ছুটিল!

দ্রে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহার ছারা ছিল
না বলিলেই হয়। দেইখানে দেবীদাস প্রভৃতি কিছুক্ষণ
বিনিল। নিকটে কোথায়ও জল নাই। পুকরিণী সব অঙ্ক,
পুক্ষিণীর মাঝখান একটু সিক্ত, তাহা জল নহে কাদার
চিক্ত। তাহারা জল পাইল না। আবার চলিল। দ্রে
রাস্তার শেষ সীমানায় তাহাদের তিন চারি খানা গাড়ী চাউল,
চিঁড়া ও জল লইয়া আসিতেছে, দেখিয়া চলিল।

কোথার প্রাম, কোথার মান্তব! ঘর রহিয়াছে, ঘরের ছার থোলা রহিয়াছে, শুধু মান্তব নাই, মান্তব থাকিলেও তাহার দাড়া দিবার শক্তি নাই। সেই শক্তীনতা তাহাদের জ্লুরে নিদারণ ভাবে আঘাত করিল। যে দিকে অনেকগুলি মর দেখা যাইতেছে ভাহারা সে দিকে চলিল। রাস্তার চুই ধারে বাড়ী, তাহারা সেই রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। একটা দরজা খোলা ছিল: তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটা তামস্থন ভীষণ শৃক্ততা তাহাদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল। আর একটা দর্কা থোলা ছিল, একটা গলিত শব পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার চুলগুলি একটা শিশুর মৃতদেহ পলিত অঙ্গুলির দ্বারা আঁকিড়াইয়া ধরিয়াছে! সে ভয়ানক দুখেও সেথানকার পুতিগন্ধে তাহারা শিহরিয়া উঠিল। দে স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া ভাহারা অতাসর হইল। তুই একটা শীর্ণ কুকুর ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রান্তায় দাঁড়াইল। অবাকৃ হইয়া ইহাদিগকে দেখিতে লাগিল, ইহারা মৃত কি জীবস্ত তাই অমুমান করিতেছিল। কে কাহাকে এখন সেবা করিবে ? অন্নদাতা আসি ষাছে, অনু লইবার লোক নাই। অন্নের অভাব নাই, কিন্তু থাইবার লোকের অভাব। পিপাদার জল আসিয়াছে. পিপাসাতুর নাই। ঔষধ আসিয়াছে, ঔষধ সেবন করিবার লোক নাই। চিকিৎসক আসিয়াছে, রোগ নাই। ভঞাষা করিবার লোক আসিয়াছে, শুক্রাষা লইবার লোক নাই। নাই, নাই, নাই,—তবুও তাহারা চলিল। একটা শৃগাল একটা মুদীর দোকান হইতে বাহির হইরা বলিয়া গেল-'নাই', তবুও তাহারা চলিল। কয়েকটি শকুনি বালারের চালায় বিদিয়া কর্কশ স্বরে বলিল 'নাই', তবুও তাহারা চলিল। প্তিগন্ধময় বাতাস তাহাদের কাণে কাণে বলিয়া গেল— 'নাই', 'এখানে এস না'— তবুও তাহারা চলিল। তাহারা চলিতে লাগিল, 'বলিল 'আছে, এখনও আছে'। মাঠ, স্বর, বাতাস, আকাশ বলিতেছে 'নাই',— ক্রদ্রেব স্বয়ং বলিতেছেন 'নাই'—ইহারা বলিতেছে 'আছে'। মৃত্যু বলিতেছে— 'নাই,' প্রেম বলিতেছে— 'আছে'। মৃত্যু গতিরোধ করিতেছে, প্রেম বাধা ভেল করিয়া চলিতেছে।

গ্রামের পর গ্রাম অভিক্রম করিতে করিতে তাহারা চলিল। শেষে এক গ্রামে তাহারা মৃত্যুর লীলার আভিশ্যাই দেখিল। শৃগাল, কুকুর, শকুনি সকলে মিলিয়া একটা বীভৎস শব্দ করিতেছে। তাহারা চলিতে লাগিল—দেখিল, কয়েকটা শবদেহ লইয়া শৃগাল, কুকুর ও শকুনি কাড়াকাড়ি করিতেছে। আবার কিছু দ্রে অনেকগুলি শব পড়িয়া রহিয়াছে, শৃগালেরা স্ফলেন্দ আহার করিতেছে, কাড়াকাড়ি করিতেছে না! আবার শকুনিরা তৃপ্তিলাভ করিয়া আহার পরিত্যাগ করিয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে। তাহাদের বোধ হইল, এই গ্রামের অধিবাসিগণের মৃত্যু বেশী দিন হইল হয় নাই। তাহারা আয়ও চলিতে লাগিল। সম্মুথে একটা জঙ্গল দেখিল। গাছ্পালা গুলার ভিতর দিয়া এখনও রস প্রবাহ বন্ধ হয় নাই। গাছপালা গুলা এখনও গুল হয় নাই, কিয় শুল-প্রায়। তাহারা একটা জঙ্গলের ভিতর প্রবাশ করিল। যতই

ভিতরে ঢুকিল, ততই তাহারা গাছপালার সঞ্জীৰতা লক্ষ্য করিতে করিতে চলিল। শেষে একটা গ্রামে পৌছিল। গ্রামের কয়েকথানি ঘর দেথা যাইতেছে। দুর হইতে তাহারা এক স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনিতে পাইল। তাহারা পথশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, তাহাদের ক্রতপদে হাঁটিবার পর্যান্ত শক্তি ছিল না। কিন্ধ এই ক্রন্সন শুনিয়া ভাহাদের মর্ম্মের ভিতর দিয়া একটা সঞ্জীবনী শক্তি থেলিয়া গেল, কে তাহাদিগকে বলিয়া গেল-আছে, আছে, এখানেই আছে। কে তাহাদিগের হৃদয়ে বল দিল, দেহে শক্তি দিল! তাহারা কথা বলিল না, এক সঙ্গে ছুটিতে শাগিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে গলদ্ঘর্ম হইয়া তাহারা ছুটিল। শেষে পৌছিল। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে একজন বলিয়া উঠিল.—'আমরা এসেছি মা।' যেন মা কতকাল তাহার বিরশ কুটিরে বিষয়া তাহাদিগকে ডাকিতেছে, কত অশ্রেণাত করিতেছে, কত দীর্ঘ নিখাস ফেলিতেছে, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ডাকিতেছে, পিপাদাতুর হইয়া তাহা-দিগকে ডাকিতেছে, রোগপীড়িত হইয়া মৃত্যু শ্যায় তাহা-দিগকে ডাকিতেছে !—মৃত্যু প্রেমকে ডাকিতেছে—'প্রেম, তুমি আমাকে অমৃত পান করাও।' তাহারা সকলে মিলিয়া বলিল-'আমরা এসেছি মা'—তথন গাছপালার ভিতর দিয়া একটা স্নিগ্ধ বাতাদ আদিয়া বলিয়া পেল—'আছে - আছে।'

সেই প্রামেই তাহারা তাহাদের রোগগুঞাবা, অন্নদান, অনুদান আরম্ভ করিল। তাহার পর ঐ গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আশে পাশে অরছত্ত পুলিল। গৃহে গৃহে যাইয়া নিরয়কে আর দিতে লাগিল, তৃষ্ণার্ককে পিপাদার জল পান ক্রাইতে লাগিল, রোগীকে ঔষধ দান করিয়া দেবা করিয়া মৃত্যুর কবল হুইতে রক্ষা করিতে লাগিল। মৃত্যুর রাজ্যে প্রেম জীবনসঞ্চার করিল, কুধা, তৃষ্ণা, রোগা, মৃত্যুকে প্রেম এক কুৎকারে উজাইয়া দিল। ধ্বংসের উপর প্রেমের প্রতিষ্ঠান হইল। রুজদেব ধূদর আকাশ হুইতে দীপ্ত চক্ষু মেলিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। অখণ, বট গাছ তাহার রোমক্ষামিতনেত্র দেখিয়া হাসিল। তাহাদের হাসি প্রেমের রিশ্ব ছায়া বিস্তার করিয়া দিল। তাহাদিগকে দেখিয়া কপোত্রুগল মৃত্যু দেবতাকে অবজ্ঞা করিল। খরের আঞ্চিনার ফিরিয়া আসিয়া মৃত্ কুজনে তাহারা প্রেমের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

### বান্ধব

কুধাংশু বাবু এদিকে ছাত্রগণের তুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্বন্ধে থবর দিতেছেন। বাংলাদেশে একটা তুমুল আন্দোলনের স্রোভ বহিতেছে। বিভালরে বিভালরে, কলেজে কলেজে, বৈঠকে বৈঠকে, উকিলের মহলে, হাকিমের এজলানে, এমন কি লাহেবদের ক্লাবে পর্যান্ধ, ছুর্ভিক্ষ লইরা আলোচনা হইতেছে,

সর্বব্রই ছাত্রদের উল্পন প্রশংসিত হইতেছে। অর্থও সংগৃহীত হইতেছে, বিভিন্ন কলেজ ও বিভালয়ের ছাত্র বিভিন্ন কাগজেব সম্পাদকগণের নিকট থবর শইতেছে, কোথায় অর্থ ও লোক-বলের অভাব। ভাহারা পথে পথে যরে ঘরে যাইয়া অর্থ ও বস্ত সংগ্রহ করিতেছে ও পাঠাইতেছে ও নিজেরা দল বাঁধিয়া সেই সৰ্ব স্থানে যাইভেছে। দেবীদাসের নামে আরও কয়েক খান টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তথন দেবীনাস ও তাহার সঙ্গীরা থব বাস্ত, টেলিগ্রামের উত্তর দেওয়া হয় নাই। তাহার পর সকলেই ব্ৰিল যে ভাবে তাহারা কাজ করিতেছে বেশী দিন সেরপ করিলে সকলেরই শরীর ভাঙ্গিরা পড়িবে। দেবীদাস জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, যাঁহারা এখানে হুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্লে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কত দিন থাকিতে পারেন। কেহ পনের দিন ও এক মাসের অধিক থাকিতে পারিবে না জানাইল। অনেকে আবার সাত দিনেরও বেশী থাকিতে পাবিবে না টেলিগ্রাম করিল। দেবীদাস ইঁহাদিগকে অর্থ পাঠাইতে বলিয়া, আসিতে নিষেধ কবিল। যাহারা এক মাস থাকিতে পারিবে জানাইয়াছিল, তাহাদিগকে শীঘ্র আসিতে টেলিগ্রাম করিল। ভাহারা আসিলে বীরেন ফিরিয়া আসিল। বীরেনের শরীর খুব হর্কল, কঠোর প্রমে পরিপ্রান্ত। দেবীদাস ও রমেশ করেক দিন থাকিয়া আপনাদের কাজ নবাগত ছাত্ৰগণকে বুঁখাইয়া দিল। কয়েকটা হোমিওপ্যাথিক শিশি দিয়া তাঁচাদের মধ্যে একজনকে ওলাউঠা রোগের চিকিৎসাও

শিধাইরা দিল। ভাহার পর গ্রামবাদিগণকে ভাহারা শীজই ফিরিরা আদিবে বলিরা ভাহাদের নিকট হইতে বিদায় দুইরা ফিরিল।

ইতিমধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জ্বল্য বীরেনের অম্বর্থ হইয়া-ছিল। অন্তথ কমিতেই সে গ্রামের অর ও ঔষধ বিতরণ কার্য্যের ভন্তাবধানে লাগিয়া পড়িল। এক্ষণে দর গ্রাম হইতে অনেক লোক খবর পাইয়া আসিতেছে এবং রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্ত একটা স্থায়ী চিকিৎসালয় ও বাসস্থানের বাবস্থা করিতে হটয়াছে। অনেক লোক চিকিৎসালয়ে থাকিয়া ঔষধ ও শুক্রাবা পাইতেছে, যাহারা চভিক্ষে আপনাদের আত্মীয় অজন সব হারাইয়া, একবারে নিরাশ্রয় হইয়াছে, ভাহাদিগকে ঐ বাসস্থানের স্থবিধা দেওয়া হইতেছে। কতকগুলি বালক বালিকা, যাহারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, ভাহারা একণে সেথানে থাকিয়া ছাত্রগণের যত্তে ও স্লেহে পালিত হইতেছে। স্লধাংশু বাব তাঁহার কাগতে অর্থ-দাহায়ের জ্বন্ত একটা নিবেদন লিখিয়াছেন, তাহার জন্ত থ্ব অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। তাহাতে ঐ চিকিৎসালয় ও বাসস্থানের থরচ চলিতেছে। তাহা ছাড়া প্রত্যহই দুর গ্রাম হইতে অবগত ছর্ভিক পীড়িত-দিগকে চাউল বিভৱণ করা চইভেছে। এইরূপে কাম বেশ চলিতে লাগিল।

সিধু টাকার দশসের চাউল বেচিতেছে, স্থতরাং গুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে কাঞ্চনতলা গ্রাম রক্ষা পাইল। কিন্তু এক বিপদ না যাইতে বাইতে আর এক বিপদ আসে। চারিপার্মের প্রামে খুব ওলাউঠা হইতেছিল, কাঞ্চনতলাতেও শেষে ওলাউঠা দেখা দিল।

### চরণামৃত

রোগীর শুশ্রাষা জন্ম দেবীদাস ও রুমেশ ভিন্ন আর কেচ নাই। ভাহারা ঘরে ঘরে ঔষধ লাইয়া রোগীদিগকে চিকিৎসা ও দেবা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্রমেই রোগীদের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেবীদাস ও রমেশ রোগী দেখিরা উঠিতে পারিতেছে না। বীরেনকেও শেষে তাহা-দের কার্য্যে সহায়তা করিতে আসিতে হইল। দেবীদাস ও রমেশের ঔষধ ও দেবার গুণে এতদিন কোন লোকট শারা বায় নাই। শেষে দক্ষিণ পাডায় ওলাউঠা আরম্ভ হইল। প্রথমেই কেলোর স্ত্রীর ওলাউঠা হইল। এই বার ওলাউঠা থব ভীষণ রকমে দেখা দিল। কেলোর স্ত্রী ভিন ঘণ্টাক মধ্যেই মারা গেল. দেবীদাস ও রমেশের চিকিৎসা ও সেবা ব্যর্থ হইল। কেলোর স্বন্ধতি কতগুলি গাডোরান আসিরা শ্ব লইরা শ্রশানে চলিয়া গেল। কেলো ও সুধা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাছাদের পিছনে পিছনে চলিল। গাড়োরানেরা শ্রশানে বাইবার পুর্বে বলিয়া গোল, গুরুচরণেরও খুবসম্ভব ওলাউঠা হইয়াছে।

দ্বীদাদ থুব ব্যস্ত ছইয়া একজন লোককে কুলবেড়িয়ায় বলিয়া
দাঠাইলেন, করেকজন ছাত্র যেন শীঘ্রই এথানে আন্সে, ভীষণ
রকমের ওলাউঠা দেখা দিয়াছে, রোগীদিগকে সর্বক্ষণই সেবা
না করিতে পারিলে বাঁচান কঠিন, এখনই যে করেকজন হউক
আসিলে ভাল হয়। বীরেন হরিমোহন বাবুর নিকটে গেল, বলিল এরূপ ওলাউঠা ভাহারা কেহই পুর্ব্বে দেখে নাই, এখনই একটা উপায় করিতে হইবে—না করিলে গ্রাম আর রক্ষা পায় না। দেবীদাস ও রমেশ ছই কনেই গুরুচরণের কুটরে গেল। ভাহারা আসিতে গুরুচরণের মুধ্ একটু হাদি দেখা দিল।

গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিল—"কেলোর বউ কেমন আছে 📍 আপনারা সেখান হতে আস্ছেন বৃঝি ?"

রমেশ বলিয়া ফেলিল—"সে মারা গেছে।"

গুরুচরণ কহিল— "আহা মারা গেছে ? কেলোর কপালে হু:থ লিখেছে; বেচারা তাকে কত ভাল বাসত, তবুও সে তাকে কত না অলিরেছে; এখন সে নিজেই অল্বে। তাহার পর দেবীদাসকে লক্ষ্য করিয়া কহিল— "বাবু, আমি বুড়ো ক্ষ্যাপা, আমি মলেই, বাঁচি। আমাকে আপনায়া ওবুধ দিতে এসেছেন ? আপনায়া হরিবোল দিয়ে আমাকে এখান হতে বাতে পাঠাতে পারেন ভাই দেখুন।" বিলয়া সে হাসিয়া হরিবোল দিতে লাগিল।

দেবীদাস ক্ষাপার সে হাসি ও গানে থ্ব অভান্ত ছিল। সে কহিল, "না, আগে ওযুধ থাও—ভার পর হবে।" বলিয়া দেবীদাস গুরুচরপের বিছানা পরিফার করিতে উন্তত হইল। গুরুচরণ কহিল—"রক্ষা কর ভগবান, বাবা আমাকে দেবা করে কি নরকে পাঠাবে ? বাহ্মণ আপনারা, আপনাদের দেবা নিয়ে যে মহাপাতক হবে।" বলিয়া সে বিছানা হইতে হাত জোড করিয়া উঠিতে চেটা করিল।

রামচরণ ও তাহার স্ত্রী নিকটে ছিল। তাহারা বিছানা পরিবর্তন করিয়া দিল।

"আছো, আমাদের হাতে ঔষধ নেবে ত ।" দেবীদাস জিজ্ঞাসা করিল।

গুরুচরণ কহিল—"তা আপনাদের আমি ডাক্ডারী ওর্ধ ও সব কিছু ধাব না। আপনারা ছলনে একটু চরণামৃত দেন, তাই আমার ওর্ধ হবে, আমি তা হলে নাম করতে করতে স্থেধ মরতে পারব।"

রমেশ কহিল—"এ এক আছে। ক্যাপা দেখছি,ও সব কথা আমরা শুনতে চাই না। তোমাকে ত বাঁচাতে হবে, ওর্ধ না থেয়ে বাঁচবে কি করে ?"

শুক্রচরণ কহিল—"আমি ত মলেই বাঁচি, ব্রাহ্মণের চরণা-মৃত থেয়ে স্থ্রে মরব তাই দিন আমাকে, আমি ওবুধ থেয়ে কি করব ?"

দেরীলাস কহিল—"আচ্ছা, তাই তোমাকে দিচ্ছি; রামচরণ একটা ঝিছুক দাওত",বলিয়া দেবীলাস রমেশকে বাহিরে ডাকিল। বলিল, "ওকে এই হোমিওপ্যাথিক ওর্ণটা দিলেই হবে,

বলৰ এইটাই চরণামৃত।"

রমেশ তাহা শুনিরা বেশ আমোদ পাইল। সে তাড়াডাড়ি নিজেই শিশি হইতে ঝিয়ুকে ঔষধ ঢালিয়া দিল।

গুরুচরণ গোবিন্দের শরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া চরণামৃত পান করিল। পান করিয়া দেবীদাসকে বলিল— "ছোট বাবু, আপনাকে একটি কথা বলব—মারা যাচ্ছি, মরবার আগে আপনাকে না বলে গেলে হুথে মরতে পারব না।"

দেবীদাস কহিল—"কি এমন কথা, এখনই বলবে ?" গুরুচরণ কহিল—"হাঁ বলছি, ভোমরা সর ভ", বলিয়া রামচরণ ও
তাহার স্ত্রীকে ঘর হইতে ধাইতে সঙ্কেত করিল। তাহার পর
সেধীরে ধীরে দেবীদাস ও রমেশের নিকট কহিতে লাগিল,
"বাবু, আমাদের নায়েব মহাশয় ও দারোগা বাবুর, আপনারা
জানেনই, ওঁদের স্বভাব ভাল নয়। কয় বৎসর হল তারা ত্রুনে
এক কায়স্তের মেয়েকে জাের জবরদন্তি করে ঘর হতে বের
করে এনেছে, তার স্বামীকে মেরে ফেলেছে, আর তার ছেলেকে
কোথায় লুকিয়েছে। ছেলের বয়স এখন আঠার উনিশ বৎসয়
হবে। মেয়েটি নায়েবের বাড়ীতেই আছে, আর বড় কায়া কাটি
করছে। আহা তার হঃখ গুনলে এমন কোন লােক নেই যায়
বৃক্ ক্টেট যায় না! আপনারা যদি ছেলেটিকে উন্ধার করে
তাকে রক্ষা করতে পারেন, তা'হলে মায়ের আশীর্কাদ পাবেন,
ভগবানও আশীর্কাদ করবেন।"

রমেশ বিচলিত ভাবে জিজাসা করিল—"ভোমাকে কে বললে ?" শুক্র কর্ করিল—"মেরেটি নিজেই আমাকে বলেছে; আমাকে যে দিন গারদ ঘরে খুব মারলে সে দিন সে এসে, আহা আমাকে কত সেবা কত যত্ন করলে—মা যেন ভগবতী হয়ে আলো করে কতক্ষণ ছিল, আর শুধু হাত বুলিয়ে দিয়ে আমাকে সারিয়ে দিলে। কিন্তু আমি তার জন্ম কিছুই করভে পারলাম না। ছেলেটিকে কত খুঁজলাম; কোথায়ও সন্ধান পেলাম না।"

দেবীদাস আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদেরকে বে এত দিন বল নি ?" রমেশ উত্তেজিত ভাবে কহিল—"আগে বল্তে হয়।"

গুরুচরণ কহিল—"বাবু, নায়েব মশার লোক কেমন, আপনারা জানেন ত। একটু টের পেলে আমাকে জল জীবস্ত গোর দেবে। আজ যদি মরে যাই একটা ছঃথ থেকে যাবে—
তাই আপনাদেরকে বল্লাম। যদি ছেলেটিকে আপনারা উদ্ধার করতে পারেন—তা হলে আমি আর কি বল্ব, ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করবেন, দেখবেন।" দেবীদাস কহিল—"আমি যতদ্র পার্ব চেটা করব। আমাদের জানা গুলা গ্রামের মধ্যে ধাকরে আমি তাকে বের করতে পারব।" গুরুচরণ কহিল—
"হরি করেন যেন খুঁজে পান।" রমেশ তথন গভীর ছঃথের সমবেদনার অভ দিকে চাহিরা কি ভাবিতেছিল।

#### ভরসা

সেই দিন রাত্রে দেবীদাস হরিমোহন বাবর বাটীতে লেল। স্থধাংশু বাব ও বীরেন চুই জনেই টেৰিলের উপর কাগজ পত্র রাথিয়া থব কি লিখিতেছিল। দেবীদাস কহিল--"বীরেন, এখনও তোমার শরীর সারে নাই, কি এত লিখছ ?" মুধাংশু বাব কহিলেন—"বীরেন এবার পাঁচ দিন খুব লিখেছে, তার প্রবন্ধ আমার কাগজেই রোজ বাহির হয়েছে। লোকে খুব প্রশংসা করছে, তোমাদের ত সময় নেই যে দেখবে. তোমরা রাত্রি দিনই খাট্ছ। শুধু লেখার দারা জগতের কি উপকার হয় তা ত'তোমরা বুঝলে না। দেশের অভাব অভিযোগ, আশা আকাজ্ঞা ত প্রথম নেথাতেই কোটে। ভবেই দেশ জাগে। শুধু কি খাটুলে হয়! বীরেন বেশ লিখতে পারে।" দেবীদাস কহিল-- "আমি ত তার কিছুই জানতাম না।" রমেশ কহিল-"হাঁ, বীরেন বেশ লেখে, কলকাভার মাঝে মাঝে সে প্রবন্ধ লিখত, তাতে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে বেতান। আর দেশ, সমাজ পল্লীসংকার ছাড়া লে আর কোন বিষয় সম্বন্ধে লেথে না। এখন কি লিখ্ছ হে 🕍 বীরেন এভক্ষণ আনত মুধে ছিল, এখন বলিল—"এই ছৰ্ভিক্ষ সম্বন্ধে।" ুরুমের कहिन- "(वन ভালই করেছ।" দেবীদাস কहিল-"(কাথার

লেখাগুলো দেখি।" দেবীদাস তাহার প্রবন্ধ হইতে মাঝে মাঝে পড়িতে লাগিল ও আর সকলে শুনিতে লাগিল। এমন সময় হরিমোহন বাবু বাটী ঢকিলেন। দেবীদাস জিজ্ঞাসা করিল— "আপনি এখন কোথায় গিয়েছিলেন ?" হরিমোহন বাব কছিলেন -- "আমি একবার বৈকাল বেলার দক্ষিণ পাডার গিরাছিলাম। তুমি বলে পাঠালে বড় খারাপ রকমের ওলাউঠা হ'চছে, তাই দেশতে গিয়াছিলাম। আমার বোধ হ'ছে দক্ষিণ পাড়ার গৌরাঙ্গ পুকুরের জলের জন্মই ওলাউঠা এত খারাপ হয়েছে ও ছডিয়ে পড়েছে। দেখে একাম মন্ত্রকা কাপড় দব ঐ পুকুরের পাড়ে পাড়ে রয়েছে, আর পৌরাক পুকুর ছাড়া ত আর জলের উপায় নাই। এতে রোগ হবে না কেন? এক কাছারী বাড়ীর পুকুর আছে, তা শুন্লাম নায়েব নাকি দেখানকার জল নিতে ৰারণ করেছে। ভার পর বৈকালে ফিরে আসবার সময়ে 'শুনলাম, শাশান হতে ফিরবার সময়ে কেলোরও ওলাউঠা হরেছে, তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে। আমি ভার বাডী হ'তে আসন্ধি, তার অবস্থা বড় থারাপ। চিত্তর কাছে ঔষধ ছिল, जानि करबक्री अबुधरे (हड़ी कंद्रलाम, किছ रल মা **"** 

দেবীদাশ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পাড়ল, কহিল—"আবার কেলোরও হয়েছে ? আমি যাই তা হলে, এখনি যাই।" বলিয়া অগ্রসর হইল।

রনেশ কহিল-শ্লাড়াও, আমিও যাদ্ধি, এত ব্যক্ত হলে

চলবে কেন ?" তাহারা ছইজনে চলিল। কেলোর বাড়ী পৌচিতে তাহাদের বিলয় হইল না।

তাহারা পৌছিয়া দেখিল কেলো অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে; দিধু একটা কাপড়ের পুঁটুলি গরম করিয়া তাহার হাত পায়ে সেক দিতেছে। স্থা কেলোর মাথার শিয়রে হাত রাধিয়া কাঁদিতেছে। কেলোর পরিচিত কয়েকটি লোক ঘরে বদিয়া পর-ম্পরের মুথ দেখিয়া একটা ভাবী বিপদের আশকা কানাইতেছে।

দেবীদাস ভাকিল—"কেলো!" কেলো কোন উত্তর দিল না। আবার ভাকিল—"কেলো, ও কেলো!" কেলো তথন "কীণকঠে কহিল—"কে ?"

দেবীদাস্ কহিল—"কেলো আমাকে চিন্তে পারছিস্ না ?"

মৃমূর্কি জানি কেন একটা নুতন বল পাইল, সে একটু উত্তেজিত কঠে কহিল—"এই যে হোট বাবু এসেছ, যাক্ আমি এককণ তাই ভাবছিলাম।"

দেবীদাস বিচলিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন কি হয়েছে ?"

কেলো কহিল—"আমি আর ত বেশীক্ষণ বাঁচবনা, তাই—" স্থধা তাহার মাথার শিররে থুব কাঁদিরা উঠিল।

সিধু কহিল—"চুপ কর, কাঁদিস নি—কড়ার আবাগুনটা নিবে যাচেছ, ঘুঁটে দে, পুঁটুলিটা গরম কর্।"

श्र्या काँमिष्ड कामिष्ड कहिम-"जुदै कत्, बामि भातत्ना।

বাবাগো, আমাকে একলা কেলে যেয়ে না।" বলিয়া পিতার ভান হাতের উপর দে কাঁদিতে কাঁদিতে মুধ নীচু করিয়া পভিল।

কেলো কীণ কঠে, থামিয়া থামিয়া, কহিতে লাগিল-"মুধা মা, আর বাছা আয়। তোকে আশীর্বাদ করি—মা তোর বিষে দিয়ে যেতে পারলাম না এই ছাথ রছিল-ভোর মা আগে গিয়েছে, আমি ভার পিছনে দেখানে চললাম-মা. তোকে কত কষ্ট দিয়েছি-আমি যথাসাধ্য করেছি তবও তোদেরকে কট্ট দিয়েছি—আর শেষকালে তোকে এ ভিটাটাও দিয়ে যেতে পারলাম না—ঠাা চোট ৰাবু, ছোট বাৰু, চলে গেছেন ? না, এই যে: আপনাকে বলছিলাম, নায়েবের কাছ হতে যে তিনশত টাকা নিয়েছিলাম তার, এই আকালের আগে, পঞ্চাশ টাকা শুধেছি—অনেক কণ্টে, না থেয়ে আরু এদেরকে না থেতে দিয়ে। তা আমার ত আর কিছই নাই, এই চালাটা, আর বিঘে ছই জমি, ভাই নায়েব নিলাম করে সহ নিক, আপনি তাই দেখবেন আর আপনি দাঁড়িরে থেকে সিধুর সঙ্গে স্থার বিয়েটা শীগ্গির দিয়ে দেবৈন। সিধু ত সেয়ানা হয়েছে, সে নিজের আর হুধার পেট চালাতে পারবে। সিধু, আর তোকে আশীর্কাদ করি—"

সিধু অবিচলিত খনে কহিল—"বাবা, অমন করছ কেন ? এখনই ত ভাল হবে।"

কেলো ভাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"হাা, একবারে ভাল

্ষ্টিব। সিধু বাবা, ভোকেও কিছু দিরে দেতে পারলাম না, স্থাকে যত্ন করিস—বেশ বৃদ্ধি করে সংসার চালাদ্।"

তাহার পর দেবীদাদের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার সিধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিগ—"আহা ছোট বাবুর দলা পেয়েছিস—থুব ভাগ্য জানবি—ভগবানের দলা জানিস্—"

কথা জড়াইরা আসিল। কেলো প্রান্ত হইরা চুপ করিল, শেবে ঘুমাইরা পড়িল!

সে ঘুম আর ভালিল না। স্থধাকে কাঁদাইরা, সিধুকে কাঁদাইরা, তাহার অজাতি কুটুম্বদিগকে কাঁদাইরা, দেবীদাসকে কাঁদাইরা, কেলো তাহার ল্লীকে খুঁজিতে এক অন্ধকার প্রে ভ্রাবিখাসে চলিয়া গেল।

#### সাবধান

পরদিন প্রভাবে দেবীদাদ ও রমেশ ছইজনে পরামর্শ করিরা নায়েবের নিকট গেল। প্রামবাদিগণ বাহাতে কাছারী বাড়ীর পুকুর ব্যবহার করিতে পারে, দে জন্ত ভাহার নিকট অনুষ্ঠি লওয়া ভাহাদের উদ্দেশ্য।

অনেককণ ভাহারা কাছারী বাড়ীতে গিরা বসিরা রহিল। শেবে আটটার সময়ে নারেব বাবু শ্বা ভ্যাগ করিরা আদিলেন। জাঁহার প্রবহন একটু চঞ্চল ও চকুর্দ্ধর রক্তাভ ছিল। তিনি জড়িত খরে কহিলেন—"মশারদের এত সকাল সকাল জাগমন, কি থবর ৭"

নামেব কহিল—"তা ওলাউঠা হচ্ছে বটে, সে ও পাড়ার; ও পাড়ার লোকে এ পুকুরের জল নিতে আসলে এ পাড়ার লোকেও যে ওলাউঠার মরবে—আমি কি করব বাবু, তোমাদের কথা শুনে কি থাল কেটে খরে কুমীর আনব ? সে করতে পারব না।"

দেবীদাস কহিল—"আপনি পাইক রেথে দেবেন; পাইকরা দেথবে যাতে লোকে এসে শুধু থাবার জল নিয়ে যায়—কেহই বেন পুরুষে সান করতে বা কাপড় কাছতে না পায়।"

নায়েব কহিল—"ক'জনই বা পাইক আছে, বে এক জন পুকুর ধারে ঠায়ে বলে থাকবে ?"

দেবীদাস কহিল—"পুকুর আগলাবার আর ভাবনা কি ? আপনাদের ত অনেক লোক আছে, আপনি বদি বলেন আমরাও না হর লোক দিতে পারি।"

নারেব কহিল--"সে হবে না বাবু, কেন মিখ্যা বক্ছ--এছ

কাল হ'ল কাছারীবাড়ীর পুকুর অমিদার বা জমিদারী সংক্রাস্ত লোক ভিন্ন অন্ত কেহ ব্যবহার করে নি,—আর তোমার কথার আমি ছেড়ে দেব—কি বল হে পাগলের মত !"

দেবীদাস কহিল—"অনুগ্ৰহ করে দেন, তা না দিলে ওলাউঠায় গ্ৰাম উজাড হয়ে যাবে।"

নারেব কহিল—"তা তোমাদের কি হে ? প্রান্ধণের ছেলে হরে যত ছত্রিশ জাতের ময়লা পরিছার করা কাজ হয়েছে— প্রান্ধণের ছেলের মেথরের কাজ করা কেন ? জাপনার চরকার তেল দাও গে।"

রমেশ এতকণ চুপ করিরাছিল। নারেবের উচ্চকণ্ঠ ও বিজ্ঞাপের কথা শুনিরা দে আর থাকিতে পারিল না। দে কছিল — "আমরা যা করি তা বেশ করি, আপনি বলবার কে? যাদেরকে শাদাতে পারেন, তাদেরকে শাদান গিরে। আমাদের কাছে ওসব জারি জুরী থাট্বে না, বলে দিলাম।"

দেবীদাস এতকণ রমেশের বাম হাতের একটা আঙ্গুল খুব জোরে ধরিরাছিল পাছে সে কোন কড়া কথা শুনাইরা দের, কিন্তু রমেশ নিষেধ মানিল না। নারেব মহাশরকে কেন্তু কথনও এরপ ভাবে স্পষ্ট কথা মুখের উপর বলে নাই। তিনি রমেশের মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাছিয়া রছিলেন। তিনি রাগিলেন, কিন্তু মদের নেশা রাগকে তাঁহার মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে অবসর দিল না।

দেবীদাস কহিল-- "বাক্ ওসব কথা; পুকুরটা ভা হলে পাওরা বাবে না ?"

নামেব কহিল---"না গো না, কানে শুনতে পেয়েছ •"

দেবীদাস ও রমেশ চলিয়া গেল। রমেশ বাইবার পূর্ফো নারেবের চোথের উপর একটা ছ্ণাপরিপূর্ণ দৃষ্টি নিকেপ করিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইলে নায়েব বংশীকে ডাকিলেন, বংশী নিকটে আদিলে তিনি কহিলেন—"ঐ ছেলেটা বুঝি কল্কাতা হতে এসেছে, নয় রে ? আমার মুবের উপর জবাব দিয়ে গেল, বেটার বুকের পাটা দেখলি ! দাঁড়া তোমার একবার মজা দেখাব ! বেটার আবার চোধরালানি !"

দেবীদাস ও রমেশ ফিরিয়া গিয়া সকলেরই নিকট তাহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়ছিল তাহা বিবৃত করিল। দেবীদাস ঘণায় জর্জারিত হইল, রমেশ ক্রোধে কথা কছিল না; বীরেন কছিল—"হু চার ঘা দিয়ে এলেই ত হত।" দেবীদাস ফছিল—"রাগ করে কোন ফল নেই। ঐ পুকুর পেছেউই হবে, না পাওয়া গেলে গ্রাম একরারে শ্রশান হয়ে যাবে।" হরিমোহন বারু কছিলেন—"আমি একবার বলে দেখি। তোময়া বগড়া করে এসেছ, আমি বুঝিয়ে বললেই ভন্বে।" রমেশ ও বীরেন ছই জনই হরিমোহন বাবুকে নিষেধ করিল। তিনি কাহায়ও নিষেধ না শুনিয়া একাই কাছারী বাড়ীয় দিকে গেলেন। নায়েব মহাশর তাঁহার কথা রাখিলেন না। তাঁহাকে হই

একটা কড়া কথা শুনাইরা দিলেন। হরিমোহন বাবু বাড়ী ফিরিরা শুধু বলিলেন যে নারেব রাজী হল না। তাঁহাকে যে সে অপমান করিরাছে এ কথা ছাত্রেরা জানিতে পারিল না। কিন্তু তাঁহার ভাবগতিক দেখিরা উহারা সকলেই অনুমান করিয়া লইল।

রমেশ ইতিমধ্যেই একটা মতলব আঁটিরাছে। দে বিশ্বস্তরকে টেলিগ্রাম করিরা অন্থমতি আনাইতে চাহিল। দকলেই রাজী হইল। টেলিগ্রাম চলিরা গেল। বীরেন তাহা জানিত না। সে যথনি শুনিল হরিমোহন বার্কেও নারেব প্রত্যাথান করিরাছে, তথন রাগেও হুণার কাঁপিতে কাঁপিতে লাইবেরী ঘরে গেল। সেধানে বিদ্যা সে নারেবকে অপমান করিরা এই মর্ম্মে একটা চিঠি দিল বে, 'তুমি যদি গ্রামবাদীদিগের প্রতি অত্যাচার কর, তোমাকে উপযুক্ত শান্তি দেওরা হইবে।' চিঠির স্বাক্ষর করিল,—সরল, স্বভাব স্থলর যুবক জানিল না যে সে কালসর্পের মাধার খোঁচা দিরাছে।

বিশ্বস্তর নারেবকে কাছারীবাড়ীর পুকুর সাধারণের ব্যবহারের জন্ম ছাড়িরা দিতে টেলিগ্রাম করিল। রমেশও একটা টেলিগ্রাম পাইল। রমেশও বীরেন নারেবের নিকট বাইরা তাহাকে একবার শাসাইরা আসিল—'কেমন বড় জেদ ধরেছিলে বে, শেব কালে ত দিতে হল!' নারেব প্রভুত্তর করিল না। তাহার একণে বেশ একটু ভর হইরাছিল। চাকুরী বাবে এই ভরে নহে, কারণ দে জানিত দে নারেবী না করিলে

বিশ্বস্তর মাস মাস কলিকাতার বসিরা তাহার জমিদারী হইতে কথনই নিয়ম মত টাকা পাইবে না। জমিদারীতে পূর্বে একটি পরদাও আনার পত্র হইত না। সে নারেব হইরা কড়া ক্রান্তি হিসাবে থাজনা আদায় করিতেছে। পুর্ব্বে মোকদমার পর মোকদ্মা হইত, জমিদারের খুব অর্থ ব্যয় হইত, এখন মোকদ্দমা একবারেই হয় না: তাহার কৌশলে বিদ্রোহী প্রজারা আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের ঘর জালাইয়া, সম্পত্তি লুঠন করিয়া, তাহাদের নামে বাকী থাজনার নালিশ চালাইয়া, তাহাদিগকে কাছারীবাড়ী আনিয়া উৎপীডন করিয়া, সে তাহাদিগকে জমিদারের বখাতা স্বীকার করিতে বাধা করিয়াছে। নায়েবের কৌশল ও প্রবল প্রতাপের নিকট কেইট সাহস করিয়া প্রজাদিগের অভাব অভিযোগ, এমন কি স্বত্ পর্যান্ত আলোচনা করিতে পারিত না। বিশ্বস্তর বঝিয়াছে. নায়েবের গুণে জমিদারীর আর বেশ বাভিয়াছে, লোকসান মহাল হইতে লাভ হইতেছে, স্থতরাং দে নারেবকে বেশ স্থনজ্বেই দেখে। বিশ্বস্তর হইতে নায়েৰের কোন ভদ্ন নাই। নায়েৰের ভন্ন হইয়াছে, বীরেনের চিঠিতে। তাই নায়েব বিনা আপত্তিতেই পুকুর ছাড়িয়া দিল, রমেশ ও বীরেন যে ভাহাকে অপমান করিয়া গেল তাহাও সে নীরবে সম্ভ করিল। বীরেনের চিঠি থানি আরও ছই চারিবার পড়িরা সে দারোগার হাতে দিল। দারোগা ভাহাকে বুঝাইরা দিশ—ভোমার কোন ভর নাই; আমি এই অন্ততঃ একটাকে ধরে রীতিমত শান্তি দেবার ব্যবস্থা

করছি। তা যদি না করতে পারি তবে এতকাল দারোগাগিরি কি করলাম। আমাকে কিছুই করতে হবে না; ওতো নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল নেরেছে! তবুও নারেবের ভর গেল না, কি জানি কল্কাতার ছেলে সব,—সাবধান!

## জীবন সঞ্চার

ওলাউঠা শেষে থামিল। কিন্ত থামিবার পূর্ব্বে ক্লু প্রামের ছর আনা রকম লোককে গ্রাস করিয়া গেল। আমাদের পরিচিতের মধ্যে কেলো ও তাহার স্ত্রীকে গ্রাস করিল, রাম-চরণকেও গ্রাস করিল। আনেকে রোগাক্রান্ত হইয়াও রক্ষা পাইল। আমাদের পরিচিত গুরুচরণ তাহাদের মধ্যে একজন। এক বংসর অজন্মা গেল, তাহার পরের বংসর অনারৃষ্টি ও অজন্মা, তাহার পরের বংসর অনারৃষ্টি, অজন্মা, ছর্তিক ও ওলাউঠা। তিনটি ছর্ব্বংসর শেষে কালপ্রোতে মিশিয়া গেল। বরে ক্রেক অফ্ট বেদনা, শেষে কালপ্রবাহে কত লোকের চক্ষেত্র অফ্ট বেদনা, শেষে কালপ্রবাহে কত লোকের চক্ষেত্র কর্নার সহিত মিশিয়া গেল। বে আকাশ অরিকণা ফুটাইতেছিল, সেই আকাশেরই এক কোণে নবনীরদ্যালার উদর হইল।

থাকিল। সে চাহনিতে কত ব্যাকুলতা, কত আশা ছিল। আশা মিটিল —পৃথিবীর বিশুক্ত কঠে নববর্ষা পিপাদার বারি চালিরা দিল। রৌদে-রোগ-ভাপ-দগ্ধ পৃথিবীর বৃক শীতল হইল। দেবতার শান্তিজ্ঞলবর্ষণে রোগ-দাহের অবসান হইল। ক্রয়কের হলর আনন্দে ভরপুর হইল। ক্রয়কপত্নী শিশুপুত্রকে কোলে লইরা তাহাকে আকাশের মেঘ দেথাইতে লাগিল। শিশু মেঘ ও বৃষ্টিধারা দেথিরা হাসিল, দকলেরই প্রাণে দাহদ আদিল, আশার দক্ষার হইল। অনার্টির পর প্রস্তি হইল, কিন্তু ক্রয়কগণ তবুও আবাদ করিতে পারে না। জমি ভিজিরাছে, কিন্তু ক্রয়কের লাজল নাই, বলদ নাই, বীজ ধান নাই। কাহারও ঘরে অর্থ নাই, বে অর্থ দিরা উহা ক্রয় করে। ভাগ্য স্থাসর; কিন্তু পক্ষরকার অসহার।

দেবীদাস ও তাহার সলিগণ গ্রামবাসীদিগকে ডাকিরা তাহাদিগকে ঋণ দিল। দ্রদেশ হইতে বীজধান ক্রয় করিরা আনিয়া দিল। গ্রামের মাতব্বরগণ অর্থ লইরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল, সকলে পরস্পারের ঋণের দায়িত গ্রহণ করিল এবং সকলেই এই অত করিল যে তাহাদের উৎপল্প কথনই ব্যববসায়ীদিগকে বিক্রয় করিয়া গ্রাম হইতে শস্ত বর্থানি করিতে দিবে না।

ক্ববেদর প্রুষ্কার এক্ষণে দার্থক হইল। ক্ববিকার্য্য স্থচারু-রূপে চলিতে লাগিল। ক্বৰু, তাহার ল্লী ও পুত্রের ক্ষরবল্লাভাব মোচন ক্রিতে পারিবে বলিয়া হর্বোৎকুর হইল। ক্ববক্পত্নী আশার প্ররোচনার গোষাকী কাপড়ও ছই একখানা গ্রহনার অন্তও আবদার করিতে লাগিল।

দ্রবর্তী গ্রাম সমূহে যে সকল ছাত্র রোগচর্যা ও অন্ন-বিতরণ কার্যে এত দিন থুব ব্যক্ত ছিল, ডাহাদের কাল আর রহিল না। দেবীদান ও রমেশ দে সকল প্রামে যাইরা—গ্রাম-বাসিগণের মধ্যে রোগ অথবা গুভিক্লের অনাহারের পর এক্ষণে বাহারা সবল হইতে পারিরাছে—তাহাদিগকে লালল, বলদ ও বীজধান ক্রম্ম করিবার জন্ম অর্থ দিল। ছই একটা গ্রামে গ্রামবাসিগণের যতগুলি লালল ও বলদ প্রয়োজন হইল, ভাহা এক সঙ্গে বিদেশ হইতে স্থবিধা দরে ক্রম্ম করিয়া আনিয়া দিল। এক এক গ্রামের ক্রমকগণ সমবেত হইয়া ঐ অর্থ ভাহাদের ঋণ রূপে স্বীকার করিল। একজন ঋণ শোধ করিতে না পারিলে সকলে মিলিয়া ঐ ঋণ শোধ করিবে এবং কেছই ভিন্ন গ্রামের ব্যবসারীদিগকে শস্ত বিক্রম্ম করিতে পারিবে না, এই স্বত্বে দেবীদান তাহাদিগকে অর্থ দিল। করেকটি গ্রামে ধর্মগোলা ও ভাঙার প্রতিষ্ঠিত হইল।

ছাত্রগণের মধ্যে সকলেই—তাহাদের কাজ শেষ হইল দেখিয়া চলিরা গেল। শুধু গেল না বাহারা প্রথমে আসিয়া-ছিল—বীরেন ও রমেশ। তাহারা ভাবিল তাহাদের অনেক কাজ এখনও বাকী আছে। এই কয় মাস তাহারা গ্রামবাসী-দিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ধুব চেঠা করিয়ছে; এক্ষণে তাহাদিগের কাজ হইল, গোকদিগের মধ্যে জীবনী শক্তির সঞ্চার করা। দেবীদাস ও রমেশ ক্রযকগণকে ক্রযিকার্যো উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল। তাহারা শীঘ্রই ঐ সকল গ্রামের ক্ষবিকার্য্যের একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিল। বীরেন কথক সাজিল। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, ভাগবত, বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিজ্ঞান ল্ইয়া সে গল্প করিয়া কুষক ৰালকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিল। ক্লম্ক বালকেরা তাহার কথাও গল ভ্ৰিয়াখুব আনন্তি হইল। সে হরিমোহন বাবুর वाठी इटेट माना প্রকারের ছবির বই ও চার্ট লইয়া গিয়া ক্লযক বালকদিগকে ছবি দেখাইতে লাগিল ও গলচ্ছলে শিক্ষা দিতে লাগিল। তাহাদের পাঠশালার অধিবেশন রাত্রে হইত। অনেক ক্লবক ভাষাদের পুত্রগণের নিকট পাঠশালায় কথকতা হয় শুনিয়া, সমস্ত দিন মাঠে পরিশ্রমের পর, সন্ধ্যার সময়ে একট বিশ্রাম করিয়াই পাঠশালায় আদিত। এতদাতীত দূরবন্তী গ্রামসমূহে যে সকল অনাথ বালক প্রতিপালিত হইতেছিল. তাহাদের অভিভাবক ছাত্রগণ এক্ষণে চলিয়া যাওয়াতে ভাহারা এই গ্রামেই আসিয়াছিল। তাহারাও পাঠশালার শিক্ষা লাভ কবিতে লাগিল।

দেবীদাস ও রমেশ সমন্ত দিন ঋণদান, লাকল, বলদ ও বীজ ধান ক্রেরের সাহায্য দান ভাঙারের কার্যা ও মাঠে মাঠে ক্র্যিকর্মের তত্মাবধান করিত। রাত্রে তাহারা বিশ্রাম করিত। বীরেন সন্ধ্যা হইতেই শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যক্ত থাকিত। এবং সমন্ত দিন হরিমোহন বাবুর সহিত আলোচনা করিয়া ইংরাজী বাজালা ছই ভাষাতে প্রবন্ধ লিখিত। তাহার প্রবন্ধ সমূহে দেশের দারিন্তা মোচন করিবার জন্ম কোন্ কোন্ কর্মপ্রণালী আবশুক, পল্লীপ্রামের অভাব অভিযোগ, পল্লীবাদীর সহিত কমিদার, নায়েব ও প্লিদের সম্বন্ধ, প্রামের পঞ্চারেং ও আয়ন্তশাদন ইন্ড্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা থাকিত। ইতিমধ্যেই ভাহার বাদালা প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মাদিক ও সাপ্তাহিক পত্রের ভিতর দিয়া ও প্রকাকারে বহুল প্রচারিত হইয়াছে এবং গভণ্মেন্টের পলিটিকাল ডিপার্টমেন্ট কর্ভ্ক অন্দিত হইয়া জেলার ম্যাজিট্রেট, প্রলিদ সাহেব, এমন কি গ্রামের দারোগা মহাশয়ের নিক্টও পৌছিয়াছে। সম্পাদক স্থবাংগু বাবু প্রবন্ধগুলি ছাপিবার পূর্বে একবার দেখিয়া দিতেন বলিয়া বীরেন এখনও আইন লক্ষন করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হয় নাই।

# প্রবৃত্তির ইন্ধন

প্রামে স্থকাজ হইতেছে, কুকালও হইতেছে। এরূপ একটা ভীষণ ছভিক্ষ ও ওলাউঠা গ্রামকে বিধ্বন্ত করিয়া গেল, তবুও নায়েব ও দারোগা মহাশরদের প্রমোদগৃহে আমোদ প্রমোদের কোন ব্যতিক্রম হইল না। ভাহা নিশ্চিম্ব ও উদাদীন ভাবেই স্মানে চলিতেছিল। সংসারের নির্মই এই

भागाशामि गवहे **गम**ভाবে वर्डमान.—मात्रित्मात हाहाकात, বিলাসিতার প্রমোদ, মহত্তের মহিমা, হীনতার জ্বন্ততা, ত্যাগ, ভোগ, পবিত্রতা, অপবিত্রতা, পাপ, পুণ্য সবই একই সময়ে একই সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে. তাহা না দাঁড়াইলে বোধ হয় ব্লগতের স্থিতি উন্নতি অসম্ভব। তাই চুর্ভিক্ষের হাহাকারের সময়েও নারেবের প্রমোদগৃহে স্করাপান ও নৃত্য-পীতের বিরাম ছিল না। দিতলের স্থসজ্জিত ঘর, ঘরের দেওয়ালে নগ্ন স্তী মূর্ত্তির ছবি ও আগ্ননা রক্ষিত হইগাছে। এক-পাশে একটা টেবিল ভাহাতে কয়েক বোতল মদ। ঘরে এক ফরাস বিছানা বছিয়াছে। দেওয়ালের এক কোণে বাতি জলিতেছিল। ছর্ভিক্ষ ও মারী যথন পৃথিবীকে এক বিষাদ ও হুঃখের আবরণের গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তথনও সেই গ্ৰহে আমোদ আলোক উজ্জ্ব ছিল। প্ৰত্যহই সেথানে বন্ধুসমাগম হইত। বারবিলাসিনীগণ প্রত্যহই মনোহর বেশভূষায় স্চ্ছিতা হইত। প্রতাহই দেখানে বাল্লযন্ত্রের সহিত নৃত্যগীত হইত। হাদি ও স্থরার ফোয়ারা এক দলে ছটিত, সকলেই আমোদ প্রমোদে মাতোরারা হইত। প্রতাহই আমোদ প্রমোদ শেষে অবসাদে পরিণত হইত। অবসর দেহে টলিতে টলিতে সকলে পরস্পরকে আলিজন করিত। বিলাসিনীদের মনোহর বেশভূষা আলুথালু হইভ, ভাহাদের গীত বেসুরা হইভ, কণ্ঠস্বর ব্ৰড়াইরা আসিত। ভাহাদের চঞ্ল চরণ খলিত হইত, প্রতি আলে লান্ডের পরিবর্তে আল্ড আসিত। নেশা জামোদ উত্তেজনায় অভিভূত হইয়া শেষে শ্যায় সকলে গড়াইয়া পড়িত। শ্যার আবার মন্তপান। মদের স্রোত বছিত, শবাা ভিজিয়া বাইত। বতক্ষণ নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহাদিগকে একবারে অচেতন না করিত ততক্ষণ অবসর দেহ ও মন উহাদের আসন বিশ্রামকে লাঞ্চনা ও তিরস্কার করিত। প্রতাহই নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ, নেশা উত্তেজনা, আবার প্রত্যুহই অবসাদ। প্রত্যহই প্রভাভ সমীরণ আসিয়া ঐ হরের উঞ বাতাস দুর করিয়া দিত, তাহাদের উষ্ণ দেহ শীতল করিত। তবও তাহাদের দেহের উষ্ণতা যাইত না মনের উল্লেখনা মাইত না। উত্তেজনা অবসাদ, অবসাদ উত্তেজনা, এরপ প্রতাহ চলিতে লাগিল। প্রমোদগৃহের বাহিরে, সংগারের চারিদিকে শ্বশান, কিন্তু প্রমোদগৃহে আমোদ। বাহিরে রুদ্রের তাওব নৃত্য, নরনারীর বিভীষিকা, ভিতরে বিলাসপূর্ণ লাক্সনুভ্যে নরনারীর প্রমোদ লীলা। বাহিরে পুরুষ দেবতা, বাহিরে আদি পুরুষের রুদ্রমূর্তি, ভিতরে দেবতা স্ত্রী, ভিতরে আছা স্ত্রীর মোহিনী মূর্ত্তি। প্রকৃতি পুরুষের এইরূপ মধুর ভীষণ অভিনয় অবিরাম চলিতেছে।

প্রমোলণীলার আরোজন হইতেছে। রাত্রি দশটার সমরে প্রমোদগৃহে দারোগা ও নারেবের একটা পরামর্শ চলিতেছে। নারেব কহিল—"আর একটার ত যোগাড় করে এসেছি। দেখতে ভালই—কেলো মরে গেছে, তার দেরে। আমি কেলোর কাছে তিনশ' টাকা পাই; বলে এলাম টাকা কিছু ছেডে দেব, যদি আদে। সে বঝতে পারলে না, কিছকণ থমকে দাঁড়াল-একবারে কচি কিনা-তারপর ঘাড নাড লে। কেমন চাল চেলেছি, টাকাটা এতদিন আদায় করিনি এই কাজটা हाँ मिल कत्रव वरल।"

"বাড়ীতে আর কে আছে ?" "কেউ নেই শুধু সেই—পাডাটার কিন্তু লোকজন থাকে, না চেঁচায়।" "তাতে ভয় কি ৷ নিজে একটা পালী নিয়ে গেলেই হবে।" "আচ্চা. শীঘ্র করে ফেলা যাক, এখন নেহাৎ একখেরে হরে উঠেছে. অফ্রি ধরেছে-একটা নৃতন এলে বেড়ে হবে"-বলিয়া তাহারা বোতল বোতল মদ থাইতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল-"বাঃ বাঃ বেডে হবে"--

একজন অভাগা রমণী আসিয়া কহিল---"কিসের কথা হচ্ছে তোমাদের, আবার কে আসবে ? আমাদের নিয়ে বঝি আর रुष्त्र ना १"

ঁ "চোপরাও, হারামজাদি—আমাদের কথার কথা।" রমণী হাসিরা কহিল-"মেজাজ খব কড়া যে ।" "ফের কথা।"

রমণী তাহাদের নিষেধ না শুনিয়া তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। "তবেরে হারামজাদি", সঙ্গে সঙ্গে এক পদাঘাতে त्रमणी जृद्ध निकिश्व इहेन। त्रमणी ही कांत्र कतिया कांत्रिया উঠিল। তাহার নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ঘরের অক সকলে হাসিয়া উঠিল।

বে কাঁদিল, যাহারা হাসিল, তাহাদের সকলেরই জ্বন্নে ত্রংথানল জলিতেছিল। বে কাঁদিল তাহার চক্ষে জ্বল, যাহারা হাসিল তাহাদের মূথে হাসি, এই প্রভেদ। প্রমোদগৃহের ভিতরেও শ্বাদান, বাহিরেও শ্বাদা।

শাশানে চিতা ধৃ ধৃ করিয়া জলিতেছে, প্রত্যেক হানম আপনার বৃত্তিগুলিকে ইন্ধন করিয়া, আপনারই উপর চিতা আলাইয়াছে; কে জানে কবে হৃদয়ে অমৃত-মন্দাকিনী বহিয়া এ চিতাকে চিরকালের জন্ম নির্বাপিত করিবেঁ!

### সহায়

বৈকালবেলা। দেবীদাস তাহাদের বাটাতে নাই, হরি-মোহন বাব্র বাটাতে গিরাছে। হৈনী বাটার ভিতর পা ধুইতেছে, সিধু বাড়ীর সন্মুখের বাগানের করেকটা বেল ও জুঁই গাছে জল দিতেছে। এমন সময় স্থা বাটা চুকিল। সিধু জল দিতে গামিল। স্থা মৃছস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা বাবু বাড়ীতে নেই ?" সিধু ঘাড় নাড়িরা কহিল—"না।" স্থা মসজোচে সিধুর নিকট গেল। ছই জনে সিধুর ঘরের সন্মুখে বাগানের পিছনে গিরা দীড়াইল। সিধু জিজাসা করিল—"তুই আসিস্নি যে, আজ কতদিন পরে এলি—কেন বল ত গ"

द्रश कहिन-"वड़ बड़्डा करत-माम वाव कि ভावरव ?" শিধু কহিল—"কি আবার ভাববে <sub>?</sub> দাদা বাবুত সব জানে।" সুধা কহিল-"কি জানে ?" সিধু কহিল-"তুই যেন জানিস নি---জামাদের বিয়ে আবার কি ?" স্থা মুধ নত করিয়া, তাহার অঞ্চলর পাড়টা দেখিতে লাগিল। সিধু তাহার দিকে চাঁহিয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে স্থধা মুত্তকণ্ঠে কহিল—"তুই আমাদের বাড়ী কবে গিয়ে থাকবি ?" দিধু কহিল—"আমি কাপডের দোকান হতে, বিশ টাকা পেয়েছি, এই মাস গেলে দাদা বাবু আর কিছু টাকা দোকান হতে দেবে। তথন বিয়ে হবে, দাদা বাবু বলেছে।" স্থা কহিল-"না, আমার বুঝি ভয় করে না? একা রাতে থাকতে এমনি ভয় হয়। নিজে ঘরে বেশ ঘুমাও, আর আমি ভরে ভরে রাড় কাটাই।" সিধু কহিল—"ভয় আবার কিসের—একা থাকলে কি ভয় ?" স্থা কহিল—"ভূতের, চোরের, ভয় হয় না ? একবার একলা থেকে দেখনা কেমন হয়।" সিধু দুঢ়কণ্ঠে কহিল—"না ভয় নেই।" স্থা কহিল —"अँ।, আবার ভন্ন নেই, বলছিস।"

ত্থার চক্ষে জল দেখা দিল। সে এমন একটা ভর অভিমান ও ভিরস্কার পূর্ণ সজল চকু সিধুর দৃষ্টি পথে ধরিল যে সিধুও কিছুক্শ নির্কাক্ ও নিস্পন্দ হইরা চাহিরা থাকিল। তাহার পর সিধু কহিল— "কাঁদছিল কেন, কাঁদিস্ নি।" বলিরা তাহার চক্ষের জল, আপনার হাত দিরা মুছাইয়া দিল। কিছুক্ষণ তাহাদের ভাষা ছিল না। তাহাদের ছই জনেরই জংপিওটা ক্রতস্পদ্নে পরস্পারের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিতেছিল। শেষে স্থা কহিল— "আমি যাই এখন।"

সিধু কছিল—"দাঁড়ানা, দাদা বাবু এখন আসবে না।" স্থা জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা বাবু কোথায় গেছে ?" সিধু কছিল— "হরিমোহন বাবুর বাটাতে, কেন কি চাই ডোর ?" স্থা কহিল—"আমি বল্ডে এসেছিলাম, নায়েব বাবু বলে গেল বাবার কাছে তিনশ টাকা পেত, সব টাকা নেবে না।" সিধু জিজ্ঞাসা করিল—"টাকা ছেড়ে দেবে বল্লে!" স্থা কহিল—"হা।" সিধু জিজ্ঞাসা করিল—"আর কি বললে ?" স্থা কহিল—"আর আমাকে তার কাছে একবার যেতে বল্লে।" সিধু জিজ্ঞাসা করিল—"তাকে যেতে বল্লে কেন ?" স্থা কহিল—"তা জানি না।" স্থা বাটার ভিতর হৈমীর সহিত দেখা করিতে গেল। কিছুক্ণ থাকিয়া সে চলিয়া গেল।

নিধু জানিত নামের মহাশর কথনও কাহাকে দয়া করিয়া
এক কড়িও ছাড়িয়া দেন না। এক্ষেত্রে তিনি কেন বে কিছু
টাকা ছাড়িয়া দেবেন বলিয়াছেন ইহা সে অসুমান করিতে
চেঠা করিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে নামেবের সেই স্থূল দেহ,
গোল মুথ, তাহার ছই একটা অত্যাচারের ঘটনা উহার মনে
পড়িতেছিল, তথন তাহার প্রবল প্রতাপ দে ধারণা করিতেছিল।

ভাহার পর, তাহার মনে পড়িল তাহার চুল্চরিত্রের জ্ঞা তাহার প্রতি সকল লোকের ঘুণা। তখন স্থধাকে জড়াইয়া একটা আত্তর ভাহার মনকে অধিকার করিল। সে ভাবিতে লাগিল সে কি এই প্রকার প্রতাপশালী নায়েবের নিকট একবারেই অসহায়, স্থার জন্ম তাহার সব পণ করিলেও সে কি প্রতিকার করিতে পারিবে না ? দাদা বাবু তাহাকে ত সাহায্য করিবেনই. किन्छ नाना वावूटकर वा निर्माष्ट्र रहेशा कि कबिशा नव वना ্ষার ? আবার স্থার ভয়ের কথা তাহার মনে হইল, এতদিন বিবাহ হইয়া গেলে এত ভয়ের কারণ থাকিত না। সিধু স্থির করিল সে একা একেবারেই অসহায়, দাদা বাবুকে আজই বলিতে হইবে, তাহা না বলিলে নায়েবের অসং অভিপ্রায় হুইতে সুধাকে রক্ষা করা অসম্ভব। সিধু তথন ক্রোধ ও দ্বণায় জর্জারিত হইতেছিল, আপনার তুর্বলতা ও নায়েবের প্রবল প্রতাণ যতই সে হানয়ক্ষম করিডেছিল ভতই ভাহার ক্রোধ ও বুণা বৃদ্ধি পাইতেছিল। সে বদ্ধমৃষ্টি হইয়া আপনাকে धिकात ७ मारत्रवरक अভिभाग निर्छक्ति। এ निरक मिरीनाम হরিমোহন বাবুর বাটী হইতে ফিরিতেছে না। তথন সন্ধ্যা হইবাছে।

স্থাদের বাটার পশ্চাতে কিছু দূরে একটা জঙ্গল। জঙ্গলে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। তথন ঐ দিকে লোক সমাগম একবারেই নাই। কতকগুলি বিকটাকার পাইক ঐ জললে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা মশাক জনিতেছিল। মশালের আলোকে অন্ধকারটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল এবং বৃক্ষচুড়ে জটলা করিয়া কি উপায়ে ঐ মশালটাকে দূর করিয়া দিবে ভাহার পরামর্শ করিতেছিল। দুরে বুক্ষ লতাগুলাদির অন্তরালে তাহারা বসিয়া মল্পান করিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল-সে বিকট চীৎকার বে শুনে তাহারই হুৎকম্প উপস্থিত হয়: দে চীৎকার শুনিলেই লাঠি ঢাল তলোয়ার চক্ষের সামনে আদে. যমদূতাকৃতি ডাকাতের কথা মনে হয়, আর তাহার সঞ্চে সর্কনিশের কথা মনে হইয়া সর্কাঙ্গ শিহবিয়া উঠে। আরু একজন লোক মশাল লইয়া ঐ জললে প্রবেশ করিল। সে কি একটা ইসারা করিল। সকলেই জঙ্গল হইতে বাহির হুইল। মশালের আলোকে ও তাহাদের গোলমালে চকিত ছইয়া একটা পেচক জঙ্গল হইতে তাহাদের মাধার উপর দিয়া উডিয়া গেল। স্থধা দেবীদাসের বাটা হইতে আসিয়া খাইতে বিদিয়াছিল। খাইতে খাইতে সে বৈকালের কথা স্মরণ করিতেছিল। তাহার মনের ভিতর তথনও একটা আত্ত ছিল, কিন্তু যথন সে মনে করিতেছিল সিধু তাহার একান্ত আপনার, তথন ভয়ের মধ্যেও সে সিধুকে শ্বরণ করিরা মনে মনে হাসিতেছিল। একটা গভীর আনন্দ ভাহার সদয়কে উদ্বেশিত করিতেছিল। ভয় ও আনন্দে সে এতই আঅবিশ্বত হইয়াছিল, যে সে কি থাইল এবং কি করিয়া এত শীঘ্রই খাওয়া শেষ করিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। আহার শেষ করিয়া

সে জলের পাত্র মুখে তুলিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের চালের উপরে বদিয়া একটা পেচক বিকটভাবে শব্দ করিয়া উঠিল। তাহাদের গোরালে একটা গরু বাঁধা ছিল। সেভয় পাইয়া দড়ি ছি'ড়িয়া উঠানে কিছুক্ষণ ছটাছুটি করিল। তাহার পর দরজা থোলা পাইয়া গরুটা বাহির হইয়া গেল। সুধা তাড়াতাড়ি কলের পাত্র রাথিয়া দাওয়ার আসিয়া দাঁড়াইল। পেচকটা আরও হুইবার বিকট শব্দে ডাকিল। স্থা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, তাহার হৃৎপিওটা খুব তাড়াতাড়ি স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে কি করিবে, স্থির করিতে পারিতেছিল না, তাহার পদ্ভর কাঁপিতে লাগিল। এমন সমর্যে কে যেন ভাষার কাণে কাণে বলিয়া দিল, পালিয়ে আয়, শীগুপির পালিয়ে আয়। তাহার বোধ হইল সিধ তাহাকে পলাইয়া আসিতে বলিতেছে, এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে ঘু ছইতে ৰাহিরে ছটিয়া গেল। গ্রুটা তথনও রাস্তার এদিক ওদিক ছুটিরা বেড়াইতেছিল। স্থাকে দেখিয়া তাহার নিকট আসিয়া বস্তাঞ্চল ভাণ করিল। ঠুধা তাহার দিকে না চাহিয়াই সিধুর निक्टे - জ্ৰুতপদে চলিল। তাহার মনে ইইতে লাগিল সিধু যেন ভাহাকে বার বার ডাকিভেচে।

## অপরাধ কাহার

সিধু এতক্ষণ বারাণ্ডায় বসিয়া ম্বণা ও ক্রোধে জর্জরিত হইতেছিল। যতই দেবীদাস ফিরিতে বিলম্ব করিতেছে, ততই সে অন্তির হইতেছিল। তাহার রাগ ও ঘুণা চরম দীমায় পৌছিয়াছে, এমন সময়ে নায়েব তাহার সমুথ দিয়া চলিয়া গেল। সে কট মট করিয়া ভাহার দিকে চাহিয়া থাকিল। নায়েব তাহা দেখিল না, সে একবার সন্মুখে একবার পশ্চাতে চাহিয়া কাহাকে খুঁজিতেছিল। সিধু আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে উঠিয়া পড়িল। একবার তাহার ছই পা কাঁপিয়া উঠিল। সে তাহা ক্রক্ষেপ না করিয়া নায়েবের পশ্চাতে অগ্রসর হইল। দূরে ছুই তিনটা মশালের আলোক হঠাৎ দেখা গেল। নায়েব পশ্চাতে আর না চাহিয়া থব ক্রতপদে চলিতে লাগিল। সিধু সেই মশাল কয়েকটার অস্পষ্ঠ আলোকে কয়েক জনের হাতে ছই তিনটা লাঠি দেখিল। সিধুর তথন বুঝিবার আবু কিছু বাকী বহিল না, সে উন্মন্ত হইরা ছটিতে লাগিল। একবার চকু মুদিরা স্থার মুখ শ্বরণ করিল: আকাশের দিকে চাহিয়া হাদরের অন্তরাল হইতে সে একবার অধীর ভাবে কহিল-"পালিয়ে আম, শীগ্গির পালিরে আর।" ভাহার পর অস্তরের বল পাইরা সে প্রাণপণে ছুটিল এবং অবিলম্বেই নারেবের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহার হাতে কিছুই ছিল না, কিন্তু সে তথন আপনাকে অন্তরের মত বলবান্ মনে করিতেছিল। পশ্চাৎ হইতে সে তাহার কাপড় দিয়া নারেবের গলা জড়াইয়া ফেলিল, কহিল—"ফের বেটা!"

নামেব ভয় পাইয়া ভগ্ন কণ্ঠে কহিল—"কে ও ?"

সিধু তখন তাহার গলায় কাপড়ের একটা শক্ত পাক দিয়াখুব জোবে টানিল।

নায়েব রাস্তার একটা ঝোপের পার্শ্বে নিপতিত ইইল ।
এক মুহুর্ত্তের জন্ত সে ছট ফট করিল, তাহার পর তাহার দেহ
অসাড় হইয়া গেল । সিধুর তথন চৈতক্ত হইল, সে নায়েবকে
মারিয়া ফেলিয়াছে । সে তাহাকে প্রাণে মারিজে চাহে নাই;
সে তাহাকে প্রধার নিকট হইতে ফিয়াইতে চাহিয়াছে মাত্র!
একি সর্প্রনাশ হইল, সে যে নায়েবকে মারিয়াই ফেলিল! সে
দেহে জীবন আছে কিনা দেখিতেছিল, এমন সময়ে স্থা রাস্তার
একপাশ হইতে ডাকিল—"সিধু, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি
কয়ছিল ১ ভারে কে ?"

নিধু কহিল—"হথা এলি ? চল, শীগ্গির চল্।" ছজনে দেবীদানের বাটার দিকে ছুটিতে লাগিল। সন্মুথ দিরা না বাইরা ভাহারা পিছন দিরা থিড়কির বার দিরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে দেবীদানের বাটাতে চুকিল। এদিকে পাইকরা অনেকক্ষণ হুখার ব্রের সন্মুথে নারেবের জন্ত অপেকা করিল। তিনি একজন পাইককে দিরা বলিরা পাঠাইরাছেন, শীত্রই তিনি

আসিবেন অবচ তিনি এখনও আসিলেন নাকেন ? ইহা তাহারা পরামর্শ করিতেছিল। অবশেষে স্থির হইল পাইকদের মধ্যে হুই জন নামেব কভদুর আসিলেন থোঁঞ্জ লইতে যাইৰে। বাকী দকলে ঐ থানে অপেক্ষা করিবে.। চুইজন অন্ধকার পথ দিয়া জোরে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের হাতে তথন লাঠিবা মশাল কিছই ছিল না; বীরেনও তথন ঠিক ঐ পথ দিয়াই রাত্রির পাঠশালার যাইতেছিল। ক্রয়কবালকগণে প্রবেই পাঠশালায় পড়া আরম্ভ করিয়াছিল, বীরেন ক্রতপদে তাহাদের নিকট বাইতেছিল। পথে মৃতদেহ দেখিয়া বীরেন কিংকর্ত্তবাবিমৃত হইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে, এমন সময়ে কিছু দুরেই রান্তার ছই একজনের কথা শুনিতে পাইল। পাইক ছইজন ও পিছনে দারোগা ক্লণকাল পরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। পাইকরা রাস্তায় নায়েবের মৃতদেহ দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বীরেন অন্ধকারে ঝোপের পার্ষে य काथात्र नुकारेक्षा हिन छाहा छाहात्रा त्मरच मारे। हिंगे বীরেনকে দেখিতে পাইয়া ভাহাকেই হত্যাকারী মনে করিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল। বীরেন অগ্রসর হইয়া ভাহাদিগকে বলিল---"কে মেরে এমন করে ফেললে রাস্তার ?" দারোগা অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞপের হাসি হাসিরা প্রশ্নে উত্তর দিল—"আবার সাধু সাজা হচ্ছে।" বীরেনকে তাহারা থানার লইরা গেল।

সে রাজ হইতে করেকমাস বাবৎ হরিমোহন বাবুর সন্ধ্যার বৈঠকও ক্রমকগণের পাঠশালা বসিতে পার নাই ! তাহার পর বধারীতি বিচার হইরা বীরেনের আংগদণ্ডের আদেশ হইল! সে বিচারের আফুপ্রিকি বিবরণ আর লিপিবদ্ধ করা হইল না।

#### জয় পরাজয়

আনেক রাত্রি! কারা-গৃহ নিস্তর্ধ। একজন প্রহরী
বন্দৃক্ ঘাড়ে করিরা ধীর-পাদবিক্ষেপে বারাপ্তার এদিক হইতে
প্রদিকে বাইতেছে, আবার আসিতেছে, আবার ফিরিতেছে।
করেদীরা সকলেই বুমাইতেছে। শুধু একটা ঘর হইতে
মাঝে-মাঝে নিস্তর্জা ভল করিরা শল আসিতেছে—ঝনাৎ
ঝনাং! প্রহরী ক্ষণেকের শ্বন্ত চিন্তা করিল! তাহার পর
যে ঘর হইতে শল আসিতেছিল, সেই ঘরের দিকে গেল!
একটা হোট কাঁকে চোথ দিরা সে দেখিল, একজন করেদী
বিসিরা আছে।

প্রহরী কহিল—"বেটার চোধে খুম নেই—বিরক্ত করে মারলে। এই—কি কয়ছিস ?"

ভিতর হইতে করেদী কহিল—"আমি ত কিছু করিনি!" প্রহরী কহিল—"করিসন্নি—এতকণ শিকল বালাছিলি কেন !" করেদী কহিল—"শিকল বে আপনি বাজে, শিকল খুলে নাও আর বাজবে না।"

প্রহরী কহিল—"বেটার বুঝি পালাবার ফলী? পাজী, বন্মাস্! চুপ করে থাক্, শিকলের শব্দ কর্লে এবার দেখাব বলে দিলাম।"

করেদী কহিল—"তা' আমি কি করব ? শিকল থাকলেই বাজ্বে।"

প্রহরী কহিল—"বেটার রোখ্দেথ। কথার উপর কথা। ঘুমাতে পারিদনি ৮ না ঘুমলে এবার পাদন দেব।"

"থুমাতে পারিসনি ?" প্রহরী ভাবছে ঘুমান বড় সহজ। কয়েনী ভাবিতে লাগিল, ঘুম কখনও কি আস্তে পারে ? মিধ্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হরে একজন লোক মরছে, কাঁমী-কাঠে তাঁর অপমৃত্যু হচ্ছে—বছ কাজ নবীন জীবন থাক্তে সে মরছে, আর তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কত্লোকের কত বৎসরের সঞ্চিত সাধ, আশা ক্রন্সন দীর্ঘনিখাস ভারি মতন একেবারে সম্পূর্ণ বিল্প্ত হ'বে—উ: তাঁর মৃত্যুর দেরী আর একদিন মাত্র রয়েছে; যে মৃত্যু জীবনের আকাজনাকৈ অতল বিস্থৃতির তলে ভুবাইরা দিবে।

করেদীর জ্বরের আথের-গিরির আগুন জ্বলিতেছিল, মনে মহাসাগরের উর্মিমালা তরজারিত হইতেছিল—কারাগৃহ বড় কুল্র বড় অন্ধকার—লোহার শিকল বড় তারি বড় বঙ্গণাদারক!

কারাগ্রের পাথরের থিলান ভাহার মুক্ত অন্তঃকরণের

ম্পর্নে শিহরিয়া উঠিল, লোহ-শৃত্যল ভাহার জনরের বন্ধনহীনতা অফুভব করিয়া কাঁপিয়া, ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া শব্দ করিল। কিছুক্ষণ পরে ঝনাৎ ঝনাৎ আর শোনা গেল না। প্রহরী ভাবিল কয়েদী ঘুমাইয়া পড়িল। তবুও সে সেই ঘরে একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে দে চলিল, ঘরের দরকার পৌছিল এবং ছোট ফাঁকে চকু দিয়া দেখিতে লাগিল। দে দেখিল, কয়েদী ঘমায় নাই, চকুব জিয়া সে বিসয়া আছে। প্রহরী তাহাকে আবার তিরস্বার করিতে উন্নত হইল। কিন্তু কি জানি কেন সে ভিরস্কার করিতে পারিল না। কয়েদীর সূর্ত্তি অতি স্থলের দেখাইতেছিল। তাহার ভ্রমুগা ঈষং বিফারিত ছিল। সে যেন এ জগতে ছিল না. অন্ত জগতের দৌন্দর্য্য ও মাধুর্ব্যে আপনাকে ভুবাইয়া দিয়াছিল, যে দৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাহার মূথে তথন প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার ওঠবর কুঞ্চিত ছিল, সে অক্ত জগতের স্থথ আহ্বাদ করিয়া বেন এ জগতের জঃধ বন্ত্রণাকে অপ্রাহ্ন করিতেছিল। তাহার সূর্ত্তির ভিতর এমন একটা শক্তি ছিল যে, প্রহরী স্ব-ইচ্ছাতেই তাহার নিকট হার মানিল। সে কেন যে হার মানিল তাহা নিজেই অনুভব করিতে পারে নাই। এবার সে আপনার মনকে বুঝাইভেছিল, কয়েদী তিরস্কৃত হইয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিকা করিতেছে, আর সে বন্দুকের বাঁট দিয়া তাহাকে মারিরা - আমোদ অসুভব করিতেছে। কিন্তু তাহার ভূল হইরাছিল। নে সভাসভাই হার মাসিল। এই লৌহণুঝলিভ কারাবদ্ধ

ষ্বক কয়েদীর নিকট এক পুরাতন বিচক্ষণ প্রহরী পরাভব শীকার করিল।

প্রহরী অনেককণ দীড়াইয়া ভাহাকে দেখিল। ভাহার পর চলিয়া গেল।

সকাল হইয়াছে। কিন্তু কারাগৃহে সকাল সন্ধ্যার কোন প্রভেদ নাই। যে কারাগৃহ সেই কারাগৃহ, বে শৃঙ্খল সেই শৃঙ্খল। আর সেই একই প্রভেদ—ঝনাৎ, ঝনাৎ, ঝনাৎ!

্দেইদিন স্কালে একজন লোক কয়েদীর সহিত দেখা করিতে আদিয়াছে। যে কারাগৃহেই আদিয়াছে, কয়েদীকে কারাধ্যক্ষের ঘরে লইয়া যাইবার আবশুক হয় নাই কারণ দে এই সহরেরই দারোগা। কারাগারের ভিতর ভাহার গতিৰিধির নিষেধ নাই। দারোগা কারাগ্রহে প্রবেশ করিল। গ্রহের এককোণে স্থির-নেত্রে চাহিয়া কি ভাবিতেচিল 1 দারোগার বুটের শব্দে সে দরজার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। —কমেনী তাহার দিকে চাহিল—তাহার তীক্ষ.দৃষ্টি দারোগার शहरत्र (मन विधिन। इटेकनहे भत्रम्भारतत्र हिरक अक्सुरहे চাহিয়া থাকিল। তুইজনের বছপুরাতন শক্রতা আগুন হইয়া তাহাদের চক্ষে জ্বলিতেছিল। তাহারা পরস্পরের মুখ দেখিতেছিল না. চক্ষ দেখিতেছিল। তাহারা পরস্পারের চক্ দেখিতেছিল না. পরস্পরের শক্ততা অমুভব করিতেছিল। ভাহাও ত নহে, তাহারা পরস্পরের হৃদরের আগুন দিয়া দগ্ধ করিতেছিল। তবুও ভাছারা চাহিরা থাকিল। ভাছাদের চক্ষের পাতা নছিল না, তাহাদের চোঁট নছিল না, তাহাদের ক্রম্ম নিশ্চল রহিল না, তাহারা শব্দ করিল না, কোন কথা কহিল না। এক একবার একটা গভীর নিখাস পড়িভেছিল, আর ত্ইজন পরস্পরের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়াছিল—একজন কয়েদী, লোহার শিকলে তাহার হাত-পা বাঁধা, জার একজন দারোগা, বে চোল, ভাকাত, হত্যাকারীকে লোহার শিকলে বাঁধিবার জন্ম সদা সচেট। দারোগা একটু কাঁপিতেছিল, কয়েদী আপনাকে জন্মী মনে করিতেছিল। এইথানেই কয়েদীর হত্যা অপরাধের বিচার হইল। এজলাসে জজ্মাহেব নহে, কারাগৃহে দারোগার বিবেকই বিচার করিল। বিচারে কয়েদী নহে, দারোগাই দোষী সাবাত্ত হইল।

করেদী হঠাৎ দারোগার দিক হইতে মূপ ফিরাইল। তাহার সর্কাশরীর নড়িয়া উঠিল। লোহার শিকল ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া শব্দ করিল। করেদী এমন বিরক্তি সহকারে মুধ কুঞ্চিত করিয়া অন্তদিকে ফিরিল বে দারোগার শিরায় রক্ত-লোত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল—তাহার হৃদয় কাঁপিতে লাখিল, দে অনেক কটে পামিয়া থামিয়া কহিল, "তুমি—তুমি কামাকে ক্রমা করবে ?"

কমেনী মৃত্ অথচ দৃঢ়কঠে গভীর অবক্সার সহিত কৃহিল,
"হাঁ, করৰ বৈকি, ভূমি যে বারোগা।"

"লারোগা" কি মর্মানাতী প্লেষ বক্তপাক্ত অপেকা নিদারুণ ! কথাটা লারোগার চক্ষের সন্মুখে একটা বিকট আকার সইরা খার্থের ব্যাপার হরে উঠে। সেবার সহিত সাধনার তথন চরম বিরোগ সাধিত হয়। বৈবার বারা আজ্মান না করে, আমি আমিকেই তথন প্রতিষ্ঠিত দেখতে বন্ধবান হই। তথন জগৎ একটা জ্ঞানানল পূলা ফলে স্থাভিত রিশ্ধ উপবন না হয়ে একটা জ্ঞ ভীষণ মক্ত্মি হয়ে দাঁড়ায়। আমি উট্রের মত একটা কর্ভ্যের বোঝা পৃষ্ঠে লয়ে সেবা তৃষ্ণার বারা তাড়িত হয়ে যাহাকে মনে করি অমৃত সরোবর, তাহার দিকে ছুটতে থাকি; মনে ভাবি স্থাভিল জল পাব, কিন্তু সেন্থে মৃগত্ঞিকা। তথন কি তীব্র জালা, কি ভীষণ বয়্রণা! আমার আমিত্রের মক্ত্মে আমি তথন ছট্ ফট্ করতে করতে মৃতপ্রায় হই।

প্রেমময় জগংজননী, তুমিই তথন এসে এই মরুভূমিতে প্রেম বারি দিঞ্চন করে অমৃত সাগরের স্টি কর, আমার মাথা হতে অহলারের বোঝা নামিরে দিরে আমাকে মুক্ত কর—আমাকে বুকে করে সেহার্ড কঠে তিরস্কার কর—ছি ওদিকে বেওনা, ও বে ভূল, ও বে মারা-মরীচিকা—ওথানে গেলে মৃত্যু, আমার কোলে এস, তোমাকে প্রেম দেব, জ্ঞান দেব, জীবন দেব।

না, তোষার :বুকে এসে আমি তখন আমার ভূল বুরতে পারি। আমার আলার নিবারণ, যরণার প্রশমন হর, আমার হলর প্রোমায়ত পান করে তথন তৃত্য হর। আমার ভরন অহকার থাকে না, আমার কথা তথন ভূলে বাই, আমিছের ক্ষান্তি হয়-আমি তোমার গলা আঁকডে জড়িয়ে থেকে. ভোষার জ্ঞান-প্রেম-স্তক্ত-পীযুষ পান করতে করতে অফু-ভব করি-এ জগৎটাই আমার সৃষ্টি, মা বেমন সন্তানকে ন্তন্ত দিতেছেন, তেমনি আমার নিজের রক্ত দিয়ে আঅস্ট জগৎকে আমি পালন কর্ছি। আমার সৃষ্টি জ্ঞান তথন উন্মেষিত হয়। আমার তথন একটা স্বতন্ত্র অন্তিত থাকে না। মা যেমন সন্তানের মুথাপেকী হয়ে তাহাকে পালন করে. আমিও দেইরূপ পালন ধর্মে ত্রতী হয়ে আমার অস্তিত্ব হারাই. আমার প্রের জ্ঞান তথন থাকে না, আমি শ্রের জ্ঞানেই বিখ-মানবের তথন আরোধনা করি। মাবদি আপনার প্রেয় জ্ঞান হতে সন্তানকে পালন করত, তাহা হলে সৃষ্টি রক্ষা হ'ত না। আমি মার নিকট পালন ধর্ম শিথেছি, আমার অহঙার গেছে, প্রেয় জ্ঞান গেছে, মাজুভাব সাধন করে আমার ভেদ বৃদ্ধি অহঙ্কার গেছে, সন্নাস এসেছে, আমার এখন দানেই দানের সার্থকতা। আমি এখন আত্মদানেই তপ্ত. বিশ্বমাতকার সন্ধান হরে বিশ্ব-মানবের সেবা করাই আমার মেবার সার্থকতা, ইহাতে আমার **5 इस जानमा** ।

এসো মা আনন্দদায়িনী বিখমাত্কা জগন্ধাত্তিরপিন্ধী মা আমার, তোমার চরণ কমলের স্পর্শ ধরিত্রীর পাপ তাপকে শীতল করুক, শুন্ধ মরুভূমিকে শহুশুমান করুক, এসো মা নদানন্দ্ররাগিণি, দীন হীন আনাথ তৃঞার্ভকে ডেকে অর দাও মা, জলান্ধ মা, আনন্দ দাও মা—বে অর জল একবার পেলে ছভিক মহামারীতেও আমেরা মৃত্যঞ্জর হব দেই আলে জল বিতরণ করে আমাদের কুধা তৃষ্ণা চিরকালের জন্ত দুর কর মা. তোমার করণার বারি ধমুনা সরস্বতী ভাগীরথী নর্ম্মা-দিদ্ধ কাবেরী রূপে এ মুক্তুমিকে অজ্ঞধারার প্লাবিত করুক। ভোমার ঈষৎ মরুংহিল্লোলে আন্দোলিত কনক অঞ্চল দিগদিগত্তে হরিদ্রাভ শত্তক্ষেত্র বিস্তার করিয়া দিক, তোমার আলুলায়িত কুন্তুলয়াশি, ফল পুষ্পে স্থােভিত মিগ্ধ নিবিভ বনানী বিরচন করুক। বালার্কসিন্দরশোভী, হাস্তপ্রফলা উধার মত তোমার শ্রীমুখদীপ্তি নয়নরঞ্জন স্নিগ্ধ মধুর কিরণ-ধারা বর্ষণ করুক, তোমার লিগ্ধ হাসি স্বয়প্ত ধরণীর উপর মনো-মোহকর জ্যোৎসারাশি বিকীরণ করুক, তোমার খ্রী-অঙ্গ-সৌরভ দিক্বিদিকে অফুটন্ত পূষ্প সৌরভে সমীরণকে আমোদিত, উল্লেখ্য কৰুক। তোমাৰ চৰণপ্ৰান্তে উল্লেখ্য নিথিল জীবের জনমসমুদ্রোথিত অসীম ভক্তিতরঙ্গ, চুই হল্পে নিধিল জীবের শুভাশিষ দাত্রী বরাভয় মুদ্রা, কঠে বিজ্ঞভিত ভাষা-চলপত্ৰ-প্ৰথিত স্থললিত সাহিত্যের মুক্তাহার, হানরে বিলম্বিত জানবিজ্ঞানস্ত্রপ্রবিত প্রেম-করুণার মণি-মুক্তা-মালা। ধনধান্ত রত্ব-সম্পদ তোমার অর্ণচেলিরপে ঝলমল করুক, তুমাল-তালী-ধনরাজি-স্থশোভিত সাগরফেনরেখান্তিত বেলাভূমি ভোমার रामावर्ग मस्त्र रमन श्रास्त्र मिशरस विस्ताद कतिया मिक्, जुवाब-াৰণিত তুক হিমগিরি, তোমার মন্থল-গর্ম-কিরীট, উর্দ্ধ ব্যোমকে পূৰ্ব ককক।

এস মা জগজাত্তি জগতাত্তিনি, তোমার বিখপালিকারপ একবার সন্থানের সন্মুখে প্রকাশ কর, বিখলনকে জগৎ-প্রেমে মাতোমারা কর। সকলে আপনা ভূলে পরের সেবা করি। তোমার করণা-সুধার কণা পরিমাণ পান করতে পেলে আমাদের সেবা-ত্রতে কোন হল্ফ কোন জ্ঞাল থাকবে না।

এক জগৎ-জোড়া নির্মাল হুধা-সাগরে বিশ্বপ্রেমের মহাপদ্ম কুটে উঠুক,—দেই মহাপদ্মের উপর মা তুমি তোমার রক্তচরণ-কমল ক্রন্ত কর। বিশ্বের নিথিল সন্তান মিলে একসলে এক প্রাণে তাহাতে লুটিরে পড়ি।

# এই কি বিশ্বমায়ের মূর্ত্তি

৫ই অগ্রহারণ—কই আমিত বিখনারের অন্ত্রুপ্তা পেলাম
না ! মাও আমাকে অভর দিলেন না । আমি মার শান্ত প্রসর
মূর্ত্তি চেরেছিলাম, আমি তাঁর নিকট অভর আশীর্কাদ ভিক্লা করেছিলাম, কিন্তু একি ! তিনি আমাকে কুডুমূর্ত্তি দেখাছেন কেন ?
আমার প্রতি স্নেহ না দেখিরে বিভীবিকা দেখাছেন কেন ?
কি ভীবণ কি ভরত্বরমূর্ত্তি ! এমন অশোভনা উন্মাদিনী সেজেছ
কেন মা ? অর্থ্যি অনিন্দাবদনে, নানারপ্রবিচিত্রভূবণে, তোমার
এ পরম কুৎসিত রূপ, এ দিগ্রহী বেশ কেন ? তুমি ইন্দু-কান্তি
না হরে আজ বে বোরা অমানিশি হয়েছ, তুমি চিরাবওঠনা

ছিলে, আৰু অবগুঠন থুলে, স্বৰ্ণচেলি থুলে, কাণ্ডজ্ঞানশুক্ত হয়ে, চিরনগা হয়ে করোটি কপাল হাতে লয়ে, তপ্ত হুরা পান করছ —ভূমি পিশাচী, ডাকিনী হয়েছ কেন মা! ভূমি করুণাম্যী বিশ্বজননী ছিলে, আৰু নরশোণিতলোলুপা, জুকুটি-কুটলা, অভিবিস্তার বদনা, জিহবাললন-ভীষণা, নিমগ্রারক্তনরনা, স্বামি-পত্ত-সর্বাহা, পরপীডাব্রভা, সর্বানা হয়েছ—শান্তি, প্রেম ও ক্ষমা ভাগে করে চির-অশাস্তি, চিরক্রন্দন, চিরবিনাশকে বরণ করেছ-মুক্তাহার ত্যাগ করে তুমি নরমুগুমালা পরেছ-তোমার লীলা পদ্ম শৃদ্ধ, চক্ৰ আৰু কোথায় ৷ তমি যে আৰু বিচিত্ৰ-পটাঙ্গধরা বিনিক্রায়াদিপাশিনী হয়ে সন্তানকে সংহার করতে এসেছ। তোমার অভয়াণীর্বাদ না শুনে আজ সন্তান বে তোমার অট অট হাসি শুনছে, বর চাহিতে গিয়ে তোমার হাতে ক্লপাণ আর ছিরমুগু দেখছে। ভোমার মুখে চল-চল প্রীতি না দেখে, ভীষণ জ্রকুটি দেখছে! কোথায় স্বর্ণসিংহাসনে উচ্ছৰ স্বৰ্ণপ্ৰতিমা, কোথায় ধুপ-ধুনা পুষ্পগন্ধ, শত্মধ্বনি, কনক-প্রদীপের স্নিগ্ধক্যোতিঃ, আর কোথার এই উন্মাদিনী, ভয়করীর মহাম্মশানে তাওৰ নৃত্য, মহাৰ্ছির শত শত মুৰে উল্পাত, ফেরুপালের চীৎকার ও পিশাচ পিশাচীর বিকট আর্ত্তনার ।

কৰণামনি, তুই সন্তানকে ছেড়ে গেলি! আমার জ্বরে আর প্রেম নাই, প্রাণে আর শান্তি নাই, তুই আমাকে ছেড়ে গেলি! তবে আমার জীবনের ব্রত নিজ্ল। আমার নিজের জ্বুর পারাণ হলে আমি পরের সেবা করব কি প্রকারে ? আমার কি ভীষণ পরিণাম ! না আমি অধীর হব না, আমি করুণামরীকে কের খুঁজব। আমার কাজকর্ম সমস্ত ছেড়ে তাঁকে
খুঁজব, তিনি যদি আমার আবার তাঁর সেহকরুণার অভিসিঞ্চিত
করেন, তবে আবার ন্তন প্রেমে ন্তন বলে কর্ম্ম-জগতে বাঁপ
দিব—নচেৎ এইখানেই জীবনের শেষ।

মা বেমন সন্তানের জন্ত আত্মদান করে স্থাইর, আমি আমার আত্মস্টিকে সেরপ মাতৃভাবে সেবা করতে গিরাছিলাম; কিন্তু বোধ হর আমি মারের নিকাম সেবাবত ভঙ্গ করেছি—
মা বে আপনার ইচ্ছা দমন করে, আপনাকে সন্তানের ইচ্ছার দারা সম্পূর্ণভাবে নিরম্ভিত করে—আমি বোধ হর আমার স্থ-ইচ্ছাকে সেরপ দমন করতে পারি নাই, কর্তৃত্বের অহকার আমার মনে এনে আমার ইচ্ছাকেই প্রবল করেছি।

ভক্ত গাহিছে, "ইচ্ছামন্তি তারা, তোমার ইচ্ছার সব হয়, কে জানে মা তোমার মহিমা। তৃমি নিরে বাও যে পথে, জামি বাই মা সে পথে, করি সদা তব নিরম পালন।" কিছু মারের মহিমা তিনি যে ইচ্ছামন্ত্রী, সেজতা নহে। মা আমাদিগকে থেলতে দিয়াছেন, সংসার-থেলনা দারা-ছত লয়ে থেলতে দিয়াছেন। আমাদের যেমন ইচ্ছা আমরা তেমনি থেলছি। মা আপনার ইচ্ছা দিরে আমাদের থেলা নিয়ন্ত্রিত করেন নাই। এইথানেই মাতার ত্যাগর্ম্ম, মাত্রুরে মহাস, মাতার মহিমা। জয়তের সমত্ত পাল মানি মারের মহিমা আমার মর্ম্মে যেমে থেকা করিছে। আমার মর্মে মর্মে থেকা করিছে বার্মনা অহরহঃ উন্নাদি হরে জাগছে তালেরকে সংহার

করবার জন্ম তিনি উনাদিনী হয়েছেন, আমার উন্তর মনকে সর্ববিজ্ঞা করবার জন্ম তিনি বৃঝি নিজে সর্ববিজ্ঞা হয়েছেন, আমার বিখপ্রাদী অহকারকে হুপ্ত করবার জন্ম তিনি নিজে লোলজিহবা হয়ে আমার সকল ত্বা মিটাছেন। প্রকাশ করছে। মা আপনার ইছাে সম্পূর্ণ দমন করে, তাঁহার পাপী অধম সন্তানকে, ডাকিনী, কুহকিনীর মন্ত্রে বশীভূত হয়ে কুটিল কুপথে রােধ করে দাঁড়ান নাই, দাঁড়ালে যে তাঁর হুটি কুলি কুপথ রােধ করে দাঁড়ান নাই, দাঁড়ালে যে তাঁর হুটি রক্ষা হ'ত না, অবােধ-সন্তান যে থেলা না করতে পেরে কাঁদত। মার এই আত্মহারা-ভাবে, এই আত্মদানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ-মহিমা। আমার দেই আপনা-ভূলা ভাব আদে নাই। আমি আমার ইছােকে প্রবল রেথেছি। আমি যাহার নিকট আত্মদান করব ভেবেছিলাম তাহাকে বৃঝি আমার ইছােরে ছারা পরিচালিত করেছি, তাই মা আমার উপর রাগ করেছেন।

ননে হচ্ছে,—কর্ণামন্তী-জননী আমার অহস্কার ছিন্ত্রবিচ্ছিন্ন করবার জন্ত এই চামুগুারণে রণরকে আমার স্থানর এসেছেন—চিতার আগুন জালিরে আমার আমিত্বকে দগ্ধ ভত্মীভূত করতে চেরেছেন, আমার নিজ ইচ্ছার সমূল বিনাশ করবার জন্ত অমন সংহারিণী মূর্ত্তি নিরেছেন।

আমার মনকে আরও ভাল করে ব্বে দেখব আমি মারের নিকাম নির্বিকার সেবাত্রত কতদূর পালন করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এই কাজের গোলমালে এ আঅচিন্তা অসন্তব। আমি দিন কতক কান্ধ হতে ছুটি নিম্নে দেখি। বড় অশান্তি হয়েছে, এর একটা প্রতিবিধান এখনই করতে হবে। এখানে এই কাজের মধ্যে থেকে হবে না, অগ্র কোথায়ও যেতে হবে।

# গৃহী ও সন্যাসী

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—"দেবীদাস, তোমাকে আজকাল বড় অভ্যমনস্ব দেখছি, তোমার মনের অবস্থা ভাল ত ?" **मिवीमान किश्न-"ना ভान नम्न, আমি দেই नम्रस्म এकটা कथा** জানাতে এসেছিলাম।" মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—"কি বল. রমেশ ত তোমার বন্ধু, ওর সামনে কথা হলে দোষ হবে না फ १° (सरीमान कहिन-"ना (मात्र हत्व (कन १ ७ थाकलाहे ভাল। দেখুন মাষ্টার মহাশর, আমি আজ কাল বড় অশান্তি ভোগ করছি. আগে কাজ করে বেতাম, কাজের মধ্যে ডুবে থাকতাম নিজের মনকে দেখার অবসর থাকত না: কাজের মধ্যে আনন্দ পেতাম, তাতেই চরম শান্তি মনে হত। কিন্তু म दिन दे तरमानद नाम जामात्तद नकरनद जालांहना ह'न, তার পর হ'তে আমি হৃদয়ের ভিতর অফুসন্ধানে প্রবৃত্ত হরেছি। বত জ্বরের ভিতর ঢুকছি তত আমার মনে হচ্ছে আমি কড তুর্বল, কত অসহায়! আমি ম্পষ্ট বুঝতে পেরেছি. আমার মনের ভিতর একটা অহকার স্থপ্ত আছে। তাহা আমার

সেবাব্রতকে একেবারে নিক্ষল করে দিচ্ছে, আমি সেবা করতে গিয়ে নিজেরই প্রতিষ্ঠা করছি—আমার আমিত্ব দৈতাটা আমার বাডে চেপে আমাকে মরীচিকার অবেষণে চালিরেছে. শেবে আমাকে তৃঞার বন্ত্রণার ছটুফটু করতে হয়েছে, তাই আমি সব কাজে আনন্দ পাই নাই, অনেক সময়ে তুঃখ নিরাশা আমার হান্যকে অন্ধকার করেছে, ব্যর্থতার অত্যস্ত নিরমাণ হয়েছি। অবিখাদের প্রশ্রর দিয়েছি--বিখাদের আলোককে ন্তিমিত করেছি—আমি বুঝেছি আমার সেবা-অফুগ্রানটাকে খব পাকা ভিত্তির উপর গড়তে পারি নাই, গোড়াপত্তনের ভিতর আমার আমিত একটা স্রডক খাঁডেছে—সে স্রডকটীকে যে এখন দেখতে পেয়েছি ইহাই ভগবানের দয়া। আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় নিয়ে কয়েক মাসের জন্ম অন্ত-স্থানে যাব স্থির করেছি। সেথানে নির্জ্জনে আমার মনকে একটু সবল অস্থির করতে চেষ্টা করব। আমার মন সবল না হলে আমার দব কাজ বুধা, কাজের পর কাজ একটা বোঝা হ'রে আমার জ্বরকে বেন ক্রমণ: পঙ্গু করে ফেলছে। কাকে আমি আর আনন্দ পাচ্ছি না-মনে হচ্ছে বেন কত কি জঞ্জাল ডেকে এনে আমি জদয়কে ভরে দিচ্ছি, আর আবার প্রাণটা যেন হাঁফিয়ে উঠছে।"

দেবীদাসের এই নৃতন অন্নভৃতিতে সকলের হানর আন্দোলিত হইরা উঠিল। রমেশ আন্দর্যাধিত হইরা কহিল—"ভূমি এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন ? একটু ধীরভাবে করেকদিন ভাবলেই শাস্তি পাবে।" দেবীদাস কহিল-"তুমি বোধ হয় আমার মনকে ঠিক বুঝতে পারছ না, আমার মনের ভিতর এমন একটা অশাস্তি এসেছে যে আমি কিছতেই স্থির থাকতে পারছি না। আমার জীবন, সত্যি বলছি, বড ছর্বল হয়ে উঠছে। যদি এই ভাবটা ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে, তথন আমার থাকা অসম্ভব হবে—আর যতদিন এ মানসিক যদ্ধ চলবে ততদিন আমার পক্ষে অন্ত কাঞ্চকর্ম করা কঠিন। আর আমি এখন কিই বা করছি, তমি ত ভাই সব কাজই এখন হাতে নিয়েছ। রমেশ কিছু কহিল না, চকু নত করিয়া বসিয়া রহিল-তাহার মুখের উপর একটা বিধাদের দাগ পড়িল। মাষ্টার মহাশর মিগ্রম্বরে কহিলেন—"কাজকর্ম ছেড়ে দিছে, দেখ আবার উন্টা বিপত্তি না হয়। চিন্তার সঙ্গে কাজের যেন একটা যোগ থাকে—না হলে চিস্তা আলগা পেলে কোথায় যে মনকে নিয়ে যায় তা ঠিক নেই।" হরিমোহন বাবু ভাবিলাছিলেন, দেবীদাসের এ অনুভৃতি স্থায়ী হইবে না। এক এক সময়ে হৃদয়ে অবসাদ আসে, মন হৰ্কল হইয়া পড়ে, তথন একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠে। ধীরচিস্তা ও আত্মবিশ্লেষণের পর আবার মনের সহজ অবস্থা ফিরিরা আসে। তিনি আর এক কথা আনিলেন—"তোমার দাদা হৈমীর করেকটা সম্বন্ধ ঠিক কর্ছিলেন, তা কি হল ?"

দেবীদাস বিদল—"দাদা কলকাতার চাকরী নিরে পর্যান্ত বাড়ী জাসতে পাচ্ছেন না, তাঁর একবারেই ছুটি নেই লিখেছেন, আমাকে চেষ্টা করতে বলেছেন। আপনি যে কয়েকটা সম্বন্ধ করছিলেন তার কি হ'ল ?" মাষ্টার মহাশর কহিলেন— "আমি সম্বন্ধ একবারে ঠিকই করেছি—তোমার সম্বাতি হলেই এখন হয়।" দেবীদাস ব্যস্ত হইয়া কহিল— "আপনি স্থির করেছেন, এরই মধ্যে ? আমাকে ত বলেন নি ? কার সঙ্গে শাষ্টার মহাশয় ঈরৎ হাসিয়া কহিলেন— "এরই সঙ্গে।" বলিয়া রমেশের দিকে তিনি চাহিলেন। দেবীদাস আশ্চর্য্য হইয়া অস্বাতাবিক জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল— "রমেশ বিয়ে করবে ? তাই না কি ?" বলিয়া সে রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রমেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেবীদাস বুঝিল সে সঙ্কোচ অহতেব করিতেছে। মাষ্টার মহাশর কহিলেন—"হাঁ করবে; হৈমীর সঙ্গে বিরে থুব ভালই হ'বে—ভোমার ত এতে জ্বাপত্তি নেই !" দেবীদাস কহিল—"আপত্তি কেন হবে ! ভালই ত। এর চেয়ে আর ভাল কি হ'তে পারে !" তাহার পর সোৎসাহে হাসিয়া বলিল—"তা হ'লে বিরের দিন একটা ঠিক করে ফেলুন।"

## বিশ্বলক্ষী

হৈমবতীর সহিত বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে রমেশ ষদিও অকৃষ্টিত মনে ভাহাকে জীবনসন্দিনী করিয়া লইয়াছিল, তথাপি তাহার হৃদয়ে যে একটা ভয়, নৃতনের সহিত নৃতন পরিচয়ের একটা অনমূভূতপূর্ব আনন্দ-মিশ্রিত আশকা প্রথম প্রথম জাগে নাই তাহা নহে। এই যে তরুণী তাহার নারীত্বের পূর্ণগৌরবে তাহার অস্তরের প্রকাণ্ড প্রাসাদের মধ্যে রাণীর বেশে প্রবেশ করিল, তাহার পূর্ন পরিচয় সে ইতিপূর্ব্বে কথনও লয় নাই। আপনার উপর বিশ্বাসকেই সে সব চাইতে বড করিয়া দেখিয়া পরকে অশক্ষিত হাদরে বিখাদ করিতে পারিয়াছে-ভাহার কাছে তাহার নিজের উপর বিখাসও যা, পরের উপর বিশাসও তাহাই ছিল বলিয়াই এই বিবাহের পূর্ব্ব পর্যাস্কু বে অনেকটা নিশ্চিত্তই ছিল। কিন্তু সভা সভাই যে দিন (হৈমবতী পূর্ণরূপে রমেশের হইয়া তাহার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া অকথিত ভাষায় বলিল—"আমি তোমার", সেই দিন সে বেন একটু ভন্ন পাইন্নাছিল—সেই দিন বেন হঠাৎ ভাহার মন বলিয়াছিল এই একেবারে আমার মাত্রটীকে লইয়া আমি কি করিব, কোণায় রাখিব ? কি ভাবে আপ্নাকে ইহার কাছে দিলে ইহার মহ্যাত্বের পূর্ণ সন্মান দেখান হটবে ? এই যাহাকে পাইলাম এ তো আর কিছু নয়—এ ধে আমারই মত একটা মাহ্য। এ তো এমন জিনিব
নয় যে হাতে পাইলেই ইহাকে পূর্ণরূপে পাওয়া হইবে বা
একবার মাত্র হস্তগ্রহণের স্পর্শদান করিলেই ইহাকে চরিতার্থতা
দান করা হইবে! রুমেশ তাই প্রথম প্রথম একটু ঘেন ভয়
পাইরাছিল। কি ভাবে ইহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিবে
তাহাই ভাবিতে তাহার ছু একদিন সময় লাগিয়াছিল।

কিন্ত পরিচয় জিনিষ্টা তথনই ভয়ের কারণ হইরা উঠে যথন শেইটাকেই বড় করিয়া দেখা যায়। যথন পরের পরিচয় লওয়া অপেকা নিজের পরিচয় দান করাটাই প্রয়োজন হয়, তথন পরের পরিচয়—অপরিচয়ের দিকে মন দিবার দরকার হয় না। রমেশেরও তাহাই হইল। রমেশ এমন ভাবে তাহার সমস্ত ভাব, সমস্ত আশা, সমস্ত আকাজকা আদর্শ লইয়া আপনাকে হৈমবতীর সম্মুখে উদ্যাটিত করিয়া দিল, যাহাতে হৈমবতী বালিকা হইয়াও ব্রিল সে ধয় হইয়াছে। রমেশও ব্রিল তাহার অন্তর যাহা এতদিন চাহিতেছিল তাহাই হইতেছে; সেও এই আপনাকে বিকশিত করিয়া, প্রশুটিত করিয়া, অপরের মধ্যে আপনাকে পূর্ণভাবে অনুভব করিয়া নিজেও ধয় ইউতেছে।

দিনে দিনে একটা প্রাণপূর্ণ মান্তবের সম্পূর্ণ নিকটে থাকিরা ভাহারই প্রাণের উন্তাপেই রমেশও বেন আপনার কাছে আপনি অধিক পরিমাণে 'ফুটডর হইরা উঠিল।। এবং সেই সক্ষে আর একটা বে অপুর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইরা গেল ভাহা দেখিরা রমেশ ব্রিল যে হৈমবতীকে জানিবার চেন্না নির্দান করিরা কেবল আপনাকে ভাহার নিকট প্রকাশিত করিরাই হৈমবতীর পরিচর লাভ ভাহার পক্ষে সহজ হইরাছে। ভাহার মন আনন্দে বলিরা উঠিল—এই যে পরিচর পাইয়াছি! এই ষে ডোমাকে চিনিলাম। এই যে তুমিও ভোমার পূর্ণ মহিয়ার জগতের সমস্ত জ্রী, সমস্ত কোমলভা, সমস্ত স্নেহ প্রেম ও আনন্দ একীভূত করিরা লল্মীরূপে আমার মধ্যে দিনে দিনে প্রকাশিত হইতেছে। এই ত ভোমার পাওয়া—আবার কি ভাবে পাইব ? আমার বাহা কিছু ছিল ভাহাই ভোমার দিয়া ভোমার যে ভাবে আমি চাহিয়াছিলাম—তুমি যে সেই ভাবকে কলার কলার পূর্ণ করিয়া আরও অধিক হইরা আমার কাছে আসিলে! আমি ধন্ত হইলাম—আমার মনের মাধুরী, হৃদরের বিভৃতি, চিন্তের করনা, আআর আশাকে পূর্ণ করিয়া, অভিক্রম করিয়া, ভোমাকে পাইয়া আমি ধন্ত হইলাম।

আমি পূর্ব্বে একলা ছিলাম। এখন আমি আমার সেবারতের একজন সাথী পাইরাছি। আমার পূর্ব্বে অহন্কার ছিল,
আমি আমার স্টি লইরা কত ভালাগড়া করিতাম। আমার
কর্ত্বের অহন্কার ছিল তাই কর্মে একটা নেশা, একটা উত্তেজনা
ছিল। কত প্রকার কর্ম্ম পুঁজিয়া বেড়াইতাম, করেকদিন
এক কর্মে, করেকদিন আর এক কর্মে তৃপ্তি পাইতাম। আবার
কর্মণ শুষ্ট অতৃপ্তি—সব অন্ধকার নিরানন্দ। তৃমিই সেই
অন্ধকার, সেই নিরানন্দ দূর করিলে—তৃমি জ্যোতির্মনী,

আনলময়ী হ'য়ে আমায় আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করিলে—আমাকে জ্ঞান দিলে, আমার সেবাব্রতকে নিজাম নির্বিকার ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে। তুমি যে আমার কর্মশরীর। তোমাকে পাইয়াছি আমি বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধি করিবার জন্তু. নিকাম কর্ম্মের ব্রত সাধনের শিক্ষাণাভ করিবার জন্ম। আমি এতদিন একলা ছিলাম। তুমি আমাকে শত সহত্র লোকের মাঝে লইয়া গিয়াছ—ভোমার একাগ্র প্রেমের অবাধ উচ্ছাস আমাকে বিশ্বপ্রেমের সাধনা শিখারেছে---বিশ্বপ্রেম তোমার প্রেমের রূপ ধরে আমার কাছে আদিয়াছে, আমি বিশ্বপ্রেমের সাধনা কবৰ বলে তোমাৰ সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তে আমাৰ কর্মশরীর-কর্মানলময়ী, তুমি আমাকে বিশ্বপ্রেমের দিকে হাত ধরিয়া লইয়া চল। আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আমার প্রাণের সহিত প্রত্যেক স্বষ্ট জীবের প্রেমের যোগ বুঝিতে পারিয়াছি, আমার হৃদয় এখন সকলকেই চায়। সকলেরই সহিত একটা প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উরুধ হইয়াছে। তাই আমার কর্মের বিরাম নাই, আমি প্রত্যেক স্প্রকীবে তোমার ছায়া দেখিয়া অভুরম্ভ ভালবাসা দিতেছি। তুমি এক মূর্ত্তিতে আমার নিকট আস নাই, তুমি যে অনস্ত সৃষ্টি লইয়া বিশ্বে আমার প্রেম ভালবাসা লইয়া ফিরিভেছ। ভোমাকে বেরূপ কভ বিচিত্র ভূষণ, কভ বর্ণ, কভ গন্ধ দিয়া শালাইরাছি, হে আমার কর্মণরীরময়ি আনন্দর্যরি, আমি নেরণ কত কল্পনা, কত **শাধ-বাদনা দিলে আমারি হুট কর্মকে** 

আরাধনা করেছি—ভাহা কি তুমি দেশ নাই ? আমার কর্ম সেবে ভোষারি প্রতিষা, ভাই ভাহাকেও বে আমি আমার মনের মাধুরী মিশাইরা রচনা করিরাছি। আমার কর্মের সৌন্দর্য্য সে বে ভোষারি মহিমা নৃতন করে প্রচার করিবে। ভবে এদ হে শীলামরি, কর্মান্দ্রিকা, এদ আমার হৃদরে, তোমার সিঁথির সিন্দুর-রেখা আমার সমত কর্ম্মের ভিতর একটা মলল-বেধা অভিত কক্ত-ভোমার দক্ষিণ হয়ের শোভন শতা কর্ম-কোলাহলের মধ্যে একটা মঙ্গলের স্থার বাজাইতে থাক. ডোমার আছেৰ বিশ্ব স্পৰ্ন কৰ্মেৰ সমস্ত বেছনা বছণাকে নিয়েৰে প্ৰাৰ্থন কক্ষ, আমি বেন ভোমার আনল্মরী মূর্ত্তি বিশ্বের সকল স্থানে, সকল কাজে দেখিতে পাই—তোমার দ্বির অচঞ্চল নয়নের নীলিয়া উদ্ধে নীলাকাশ বিস্তার করিয়া দিক, ভোষার অলাভরণ গরণীকে নিম্ন রৌজ-কিরণে উদ্ভাগিত কক্ষক, তোমার কনক কছণে, নৃপুর-শিঞ্জনে বিশের সমত হার পীত মুধরিত হউক, ডোমার কর্মবারে বিবের সকল লোকের সকল কথা প্রকাশিত হউক—ভোষার এলারিত কেশপাশ আবাঢ়ের নীলনব্বন ত্রশে ভাষণা ধরণীর উপর সিধ হারা বিভার করক, ডোমার নত্র লগাটের টিপ নির্জন নাগরকুলে নীরব সন্ধার শেষরত্মি অভিকলিত করুক, ভোষার সিধিয় ৩৩-সিন্দুর-ছেবা নিৰ্কাৰ গিছিডটে নিৰ্মাণা উবাহ প্ৰথম হুদ্মি বৰ্ষণ ককক। ে ছে আমার কর্মনরি, আমার কর্মানক সে বে ভোমারি সৌন্দর্য। নিধিল বিধের স্থব হুংব, নিবিলের প্রোম, বে ভোষার স্থতঃখ, তোমার প্রেমের মত, আমাকে মুগ্ধ করিরাছে---ভোষার প্রেমে বিশ্বপ্রেমের শ্বতি মিশিরাছে বলেই—তে আনন্দ-ময়ি, আমি কর্ম্মে প্রকৃত ভৃত্তি পাইয়াছি। তোমার স্থাধ বেমন আমি সুধ পাই, এবং জংধে জংধ পাই, সেরপ সকলের স্থাধ আমি হাসিতেছি, সকলের দ্রংখে আমি কাঁদিতে শিখিয়াছি, শুধু তোমার নিকট প্রেমের শিক্ষালাভ করে। নিখিল স্থ ছঃৰ মন্থন করে উঠ, অন্নি কর্মমন্ত্রী, লীলামন্ত্রী, ভবনলন্ত্রী, সেই নিখিল ভর্ত্তিভ অনন্ত কর্ম্মাগর ভাগে করে, ভোমার বাম হল্ডে নিধিল , বিখের বাসনাত্রপী লীলাকমল, ভোষার मक्तिन इटल जानमञ्जन-स्थात चर्य-शांत । এই विभाग विट्यंत অদীম বাসনা ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয় তাহার শোণিত দিয়া তোমার হস্তত্তিত ঐ লীলাকমলকে ব্রক্তবর্ণ প্রদান করিরাছে। পদ্মের একটি পর্ণের পর আর একটি পর্ণ স্থসক্ষিত, সেরূপ বিশ্বের কড বে সাধ বাসনা একটি একটির পর জাগিলা উঠিতেছে ভাচার শন্ত নাই। আর তুমি সেই অন্তহীন বাসনাপুঞ্জ লইরা আপনার কোমল অঙ্গুলীর স্ঞালনে কন্ত খেলা করিতেছ। এক একটি পৰ্ণকৈ ফুটাইয়া নিত্য নৰ স্ঠের হারা নিত্য নৃতন ৰাসনার তৃত্তি সাধন করিয়া ভোষার অন্তহীন অসীম-বৈচিত্ত-পূর্ণ দীলার महिमा छक्टरक वृत्राहेश गांछ। छत्ति अतीम आकान, नित्र অসীম দিলু, মধ্যে অসীৰ স্থলের প্রতি কণা ছলিভেছে,— এই বিশাল বিবের অনুপরমানু বে আনম্পে মাডোরারা হইরা অবিরাম প্রিতেছে, সেই আনন্দ-রস্-ধারা ভূমি বিশ্ব হইতে

ভোমার স্থধাপাত্তে সঞ্চয় করি**রাছ—সেই আনন্দরসের এ**ক বিন্দু ভোমার পাত্র হইতে বিভরণ করে ভক্তকে ভোমায় শীলায় মুগ্ধ হইতে শিধাও। দে অমৃত পান করিয়া ভক্ত যেন স্থাপনাকে এই স্থনন্ত কর্মস্রোতে উল্লাসে আবেগে ভাসাইরা দের। শুধু ভোমার দিকে চাহিরা, ভোমার চক্ষের পলকবিহীন দৃষ্টি আত্মার নিকট কালকে চিরকালের জন্ত বিলীন করিয়া, ভোমার জীবন মৃত্যুর মত মুণালভূজের সোহাগবেষ্টনে আত্মাকে জীবন মৃত্যুর বন্ধন হইতে চির মৃক্তিদান করিয়া. ভোমার মোহন স্বরে বিখের সকল আশা, আকাজ্ঞার কাহিনী ভনিরা, তোমার ব্রক্তিম কপোলে বিশ্বের সকল সাধবাসনাকে প্রতিফলিত দেখিয়া, তোমার দিব্য ললাটফলকে বিশ্বজনের অগীম অনস্তে আকাজ্ঞা প্রতিবিধিত দেখিয়া, ভোমার আত্মহারা প্রেম ভক্তকে আপনা ভূলাইরা, যেন বিশ্বজনের প্রতি প্রেমে উন্মাদ করে; তোমার মোহিনী সূর্ত্তি নিধিল জীবের উপর ছারাপাত করিয়া বেন ভক্তের অবিরাম প্রেম ভিকা করে।

### বিশ্বের পথে

হৈমীর বিবাহ হইয়া গেলে দেবীদাস নিখাস কেলিয়া মনে মনে বলিল—'হাক্ বাঁচা গেল, এক দিকের কাজের শেষ ক্টল।' কিন্ত নিখাস জিনিবটা ফেলিতেও বতক্ষণ টানিতেও ততক্ষণ। কাজ জিনিষ্টাও তেমনি শেষ করিতেও যতক্ষণ জুটিতেও ততকণ। যতকণ প্রাণ আছে ডভকণ জীব এই শৈষ করা আর আরম্ভ করা, ছাড়িরা দেওরা আর টানিরা লওয়া, এই উভয় কার্য্যের টানা ভরণা করিছে করিছেই 🏻 🗬 ব-নেত্র পথে অগ্রসর হয়। ঠিক যে দিন মনে করিলাম, থাক चाक (नव इटेन :-- ठिक तारे निन तारे मूहार्खरे हारिया सिध আবার কাল আদিয়া জুটিয়াছে, আবার নৃতন চিগুারাশি ঘনাইয়া আসিরা আমাকে বিরিয়াছে, আবার নৃতন ভাবলোত চলিতেছে 'আগে চল, আগে চল'; যাহা শেষ হইতেছে ভাহার খেবের মধোই যে নবভর আরভের স্ত্রপাত লুকাইয়া থাকে এ কথায় সক্ষাদ কেহ পূর্ব হইতে রাথে না। তাই কাঞ্চের সময় শেষের मिरकरे मासूरवद्र मृष्टि थारक।

সন্ধ্যার পর দেবীদাস তাহার ছাদের উপর পাটা বিছাইয়া ভইরাছিল। বড়দিনের ছুটিতে কিছুদিন থাকিয়া তাহার দাদা পূনরার কলিকাতার চলিয়া গিয়াছেন। নিয়তল হইতে ভাহার দিনি ও প্রাভূলায়ার কথাবার্ডার মুহুধ্বনি আসিতেছিল। দ্রের আখড়া হইতে সংকীর্তনের শব্দ মাঝে মাঝে ভনা বাইতে-ছিল। সমন্তই শান্ত, সমন্তই মধুর। দেবীদাস ভইরা ভইরা ভাবিতেছে "এই বার ছুটি!" এই সন্ধার মত সমন্ত জীবনবাাপী একটা ছুটি বদি দে পার ত কেমন হর ? ভাল হর কি ?

তাহার দাদা কলিকাতার সেই সদাগরী আফিনেই চাকরী করিতেছেন। সংসারও এখন অনেকটা সজল। এখন এই অবছার তাহার সমস্ত দেহ মন ভরিরা শান্তির মধুর বীশী বাজিরা উঠুক না কেন ? সব কোলাহল সমস্ত চেটা থামাইরা দিরা দেএই সংসারের মধ্যে আপনাকে ডুবাইরা দিরা নিশ্চিত্ত হইরা বস্তুক না কেন ? এই ত রমেশ তাহার বড় বড় কথা, বড় বড় চিন্তাবাাশী আশাকে ছোট একটা বাড়ীর চার দেও-রালের মধ্যে বন্ধ করিরা কেলিল। দেবীদাদ কি তাহা পারে না ? সেও কি প্রির বন্ধুর মত কাহাকেও আশ্রম্ক করিরা একটি শান্ত সাবত জীবম আরম্ভ করিতে পারে না ?

দেবীদাসের চিন্তা হঠাৎ এখন একটা হানে আসিরা ধ্যকিরা দাঁড়াইল বেথান হইতে তাহার মন দিরিতে চাহিল না, অথচ না কিরিলেও নর। কারণ এই শাস্ত সন্ধার মাধুর্যার মধ্যে এমন একটি সৃষ্টি দেবীদাসের স্বপ্তবৌবনাকাশের মধ্যে সহসা প্রকাশিত হইরা পূর্ণচন্দ্রের হার স্টিরা উঠিল বাহাকে কোন উপারেই আর ঠেকাইরা রাথিবার জো রহিল না। হাত দিরা চাকিরা কি আফাশের চন্দ্রের জ্যোৎলা রোধ করা বার প্রভাবত কেবল নিজের চোণের উপরকার আলোটুকু বছ হর

মাক—বাহিরের সমস্ত বিশ্বই বে সেই আলোকে হাসিডেছে! সে হাসি কে রোধ করিবে ? কে প্রাণের মধ্যে সেই হাসির প্রবেশ পথ রোধ করিবে ? দেবীদাস শিহরিরা পাশ কিরিরা শুইল।

এমন সময় কে ভাকিল "ছোট দা।" দেবীদাসের বোধ হইল যেন এই সন্ধার শান্ত আকাশের মধ্যস্থল হইতে নেৰপূৰ্ণ খনে মেহমনী ভন্নীয় খনে সংসার ডাকিল ছোট দাণ" সে বে এই সংসারেরই একজন, সে বে নিভাস্তই আপনার জন; সেই জন্ত সংসার তাহাকে ডাকিতেছে। হৈমী ভাষার স্বামিগ্র হইতে ফিরিয়া ভাষার ভ্রাভার নিকটে আসিরা দাঁডাইরা ডাকিল "ছোট দা।" দেবীদাস ধড মড় করিয়া উঠিয়া বদিয়া বলিল---"কি রে হৈমী ?" "ভোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।" "আমার সঙ্গে ? কি কথা ?" "(बोमिनिश्व बरनाइ ।" "कथांगेरि कि चार्श वन १" "ममुद সজে ভোমার বিরে হ'ক।" দেবীদাস চমকিত হট্যা বলিল-"ধান ধান, জাঠানী করতে হবে না।" হৈনী রাগিরা বলিল-"बाठांमी कि ? जुमि कि वित्व कब्राय नाकि ? व्योपिपि वनहिन, जुनि नाकि वरनह विदेश कहरत ना ?" (वोहिषि বুৰি ভাই চাক পিটাৰে বেড়াচ্ছেন ৷ বেশ লোক ভ 🔧 এমন সময় ছবিবাসের স্ত্রী সেই সভার আসিরা বোগ বিল। বেবীদাস তথন বেগতিক দেখিয়া ভাডাভাডি উঠিয়া পডিয়া বলিল-"একটা গোলমাল থামতে না থামতে ছোমরা আবার

গোলমাল পাকাতে চাও ? ছদিন জিরোও, তারপর বাহা হয় করা বাবে।" হৈমী হাসিয়া বলিল--"ভূমি বভই চালাকি কর আমরা আর তোমার কবা গুনছি না। বৌদিদি, তুমি ভাই, দাদার কাছে চিঠি দিও, আমিও দেব : দাদা একবার আত্মন না।" দেবীদাস শুইয়া পড়িয়া বলিল--"হৈমী, ওসব গোল পাকাসনে, আমি ছদিন ঠাণ্ডা হরে বলি, তার পর যদি ইচ্ছা হয়"— হরিদানের জী। "ঠাকুরপো, ওসব কেউ ভনবে না। তোমার ইচ্ছের ওপর কি এ সব নির্ভর করবে ? এই সব কাজে আমরা বা করব তাই হবে।" দেবীলাস। "অর্থাৎ 'যার বিয়ে তার থ<del>োঁজ</del> নাই পাড়াপড়শির ঘুষ নেই.' তোমরা তাই করবে ?" হৈমী রাগিরা বলিল-"চল বৌদিদি, ওর সঙ্গে কথার কে পারবে ? আমরা या इब कबर-अब कथा अनवह ना।" देहमी ७ छाहाब প্রাত্রকারা নামিরা গেল। কিন্তু তাহারা যে তরজ দেশীদাসের জীবনের স্রোতের মধ্যে তুলিল তাহা কিছুতেই থামিতে চাহিল না। ক্রমশঃ দেই তরক উত্তাল হইরা দেবীদাসকে ব্যস্ত করিয়া ভূলিল। পরদিন প্রভাতে দেবীদাস হরিমোহন বাবুর নিকটে বসিরা তাহার নিবের ভবিষ্যৎ বিবর আলোচনা করিতেছিল ৮ এমন সময় রমেশ প্রবেশ ক্লরিয়া একথানা চেরার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। হরিমোহন বাবু হাসিয়া বলিলেন-"রমেশ, এখন দেবীদানকে সামলাও।" র্মেশ আন্চর্যাবিত হইয়া विन-"कि रातास ?" रिवासीसन विनामन-" व वान विकास

এ সব ভাল লাগছে না। হৈমীর বিরে হয়ে গেল, এখন সে ৰাবেই স্থির করেছে।" "কোথার বাবে ?" "তা ওকেই জিজ্ঞাসা কর। ও বলছে যে সংসারের এ সব ভাল লাগতে না. মহা অশান্তি হয়েছে: সংসারকে কি ভাবে বে ওর দেখা হ'ল তাত ব্ৰুতে পারছি :না " "আমি বে ভাবে প্রথম প্রথম দেখেছিলাম ক্রমশঃ তার সমস্তই উন্টে পান্টে গেল। শেষে আরম্ভ করিছি। জানি না এ হতে কতথানি শিক্ষা আমি লাভ ক্রব, কিন্তু এ টুকু ভরদা আছে বে ভগবান এই দিকে বে আমার নিরে এসে ফেরেন ভাতে আমার ভালই হবে আমি নিশ্চরই এ হ'তে কিছু পাব বাতে আমার সমস্ত জীবন খক্ত হয়ে বাবে। কিন্তু সে কথা বাক্, দেবীদাস এখন কি করতে চাও ?" "তুমি কি করতে বল 🕫 "আমি বলি আর এ রকম স্রোতের উপর পানার মত ভেদে বেড়ানর দরকার নেই। জীবনটা আর শন্ত রাখী ঠিক নহে। এখন সংসারের ভেতর শিক্ড বিস্তার कत्रवात्र ममत्र श्रवाह । मःमारत्रत्र महन खेक्क मतिहत्र, मुर्शिम्बी পরিচয় তথনই হতে পারে বখন তার সমস্ত স্থগত:খ সমস্ত বিপদ সম্পদ সমেত ভার সর দায়িছটা খাড়ে নিতে পারব। বধন শাসার মন সংসারের মধ্যে ভার অমুভবের শিক্ডটা বছদুর পর্বাস্ত প্রসারিত করেছে জানব, তথনি বুরব বে আমিও বড় হরে উঠেছি-আমার আসল মাত্রটার দেহটাও মস্ত গাছের में जाकात्मद मिरक माथा डे इ कवित्रा माफिरवरह। खर्थान বুৰৰ স্বৰ্পের হাওয়ার আমার প্রকাও অভিযের প্রভ্যেক শাখা প্রশাধা কাঁগছে; আর তথনি জানতে পারব দ্র সপ্তর্ষিলোক হ'তে বে আলো আদছে তার অনেকথানিই আমি শাধা-প্রশাধা আর অদংধ্য পাতা দিরে নিজের মধ্যে টেনে নিছি।"

রমেশ নীরব হইলে, হরিমোহন বাব সম্রেছে শিব্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন-"ভোমার শিক্ষা ঠিক পথেই বাচ্ছে রমেশ: সংসারকে আপনার বিস্তৃতির ক্ষেত্রে দেখাই আমাদের চিরদিনের আদর্শ। কিন্তু ও কথা থাক, দেবীদাস বা বলতে চার তার বিবর কি বলভে চাও ? ওর মনের ভাবটা এই বে, স্বাইকে এ সংসারের ধুলোমাটী ঘাঁটতে হবে, ভার কোন মানে নাই, কেউ বা উঠান ঝাঁট দিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে ময়লা কেলে দেবে. কেউ বা দুর নদী হতে নির্মাণ জল এনে সেই মাটীতে ঢেলে ভাকে পরিষ্ণার করবে। দেবীদান বলছে বে ও বাছিরের সেই निर्दान करनत नकारन गांव।" "अत यनि छाई देख्य हरत थारक ভা'হলে আমার মতে বোধ হর ভুল করছে। সংসারের দারিছ নিজের থাড়ে না নিরে বাইরে গেলে আমার মতে স্বার্থপরের কাল হবে।" দেবীলাস উত্তর করিল--"আমি সেবা-ত্রভই নিতে চাই কিছ সেই সলে নিজের বে অহমার ক্রমাগভই আমার মধ্যে জেপে উঠে—তাকে দমন করে ঈশরই বে আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছেন তাও বুঝতে চাই। আৰি বধনই করি তথনি নিজের ভাল মন্দ কালটাকেই বড় করে দেখি; অন্তেও যে সে কাজটাকে অভভাবে দেশতে পারে, ভাবেরও বে ভালমূল লালার একটা দিক আছে, ভারাও বে লবর তালিভ

হয়ে কাজ করছে, এটা যে কিছুতেই মন বুরতে চার<sup>্</sup>না। আমার এই অহম্বারের চাপ ক্রমশ: অসহ হরে উঠেছে: তাই এটাকে না দমন করলে আফার পূর্ণভাবে সেবাব্রত গ্রহণ হবে না। সংসারকে ভালবাসতে চাই: কিন্তু তাকে আপনার মনের মত না হতে দেখলেই আমার মন বিদ্রোহী হরে উঠে---এই বিদ্রোহ দমন করতে হবে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্ত নির্জন দাধনা চাই, একেবারে আপনাকে ঈশবের হাতে ফেলে না দিলে কিছতেই এ হবে না। তাই একবার সমস্ত ছেড়েছডে দিয়ে আহার বিহার ভাবনা চিন্তা সমন্তই নারায়ণের হাতে ফেলে দিয়ে দেখতে চাই।" রমেশ ক্ষণকাল অবাক হইরা দেবী**দা**লের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তারপর গন্তীরভাবে বলিল—"ভা হবে না দেবী,—তোমার এ থেয়াল বিসর্জন দিতে হবে। এই শুরুর কাছে থেকে এতদিন বা শিখলে, সেই আদর্শটা বদি তোমার মনে এতদিনে গভীরভাবে অভিত না হয়ে থাকে. ভাহলে পুথিবীর অপর প্রান্তে গেলেও ভূমি বে ভিমিরে আছ সেই ভিমিরেট থাকবে। গুরুদেব, আপনাকে **আ**মার कत्रासारक निर्देशन जार्शन जारात धरे डेक्ट्र्यन वसूर्वित्क সংসারে বেঁথে দিন।" "কি উপারে ?" "অনেক দিন হতে আমরা বে আশা পোবণ করছি সেইটে সফল করে দেন, দেবী-দাসের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ দেন।" দেবীদাস বাস্ত হইছা উঠিরা বলিল-- "থাম, থাম, রমেশ।" রমেশ থামিল না ; বলিল, - विशेष पांचीवयवन नकरनबर्ट धरे देखा। जाना कति. আগনি নিরাশ করবেন না।" হরিমোহন গন্তীরভাবে মাথা নাড়িরা বলিলেন—"ভা আর বে হবে বলে বোধ হচ্ছে না—দেবীর মনের ভাব বধন এই রকম তথন কি করে আর তা হবে? সভ্যকথা বলতে কি, আমিও অনেক দিন হতে এই আশা পোবণ করে আসছি—অনেকদিন হতেই মনে করে আছি বে মহকে দেবীলাসের হাতে সমর্পণ করে শেব জীবনটা শান্তিতে কাটাব। কিছু দেবীর মন বধন এদিকে নাই, তথন নিজের আর্থের জন্ত ওর পতিপথে বাধা জন্মাতে পারব না।" দেবীদাস ব্যস্ত হইরা করবোড়ে বলিল—"আপনি আমার চিরদিনের ওক। আশানকে কৃত্ত করে বদি আমি কোন কাজ করি ভাহতে সেহু আমার মরণাধিক হবে। ওক্লদেব, আমাকে ত্দিন সমর

রমেশ। না তোমার একদিনও সমর দেওরা হতে পারে না। তোমার অজনদের আশা, তোমার বন্ধদের ইছো, সকলের উপর ওকর ইচ্ছাটাই সব চাইতে বড় করে বদি দেখতে না পার—

হরি। ধাম রমেশ। দেবি, ভোমার ইচ্ছার বিক্লছে একাজ কিছুতেই হবে না। তুমি নিশ্চিন্তমনে চিল্কা করে বা হয় বল। আমি এতদিন বদি অপেকা করে থাকি তা হ'লে আর হুই চারিদিনে কিছু বাবে আসবে না।

ে সনেরীদাস ব্যক্ত হইরা পলায়ন করিল। কিন্ত ওঞ্জর ইচ্ছাটা ভাষ্ঠাকে বেন উন্যন্ত করিরা তুলিল। বে কিছুভেই

থামিতে পারিল না। সে চেষ্টা করিয়া ষতই সে কথা ভূলিয়া নিজের মনের ভাবটাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ভত্ত যেন সজোৱে ডাহার কর্ণে বান্ধিতে লাগিল "আমার ইচ্ছা, আমিই চাহিতেছি।" **ভ**ধু কি গুরুদেবই চাহিতেছেন ? দেবীদাদের অন্তরের মধ্যে যে বুভূক্ষিত মনের লদ্মটা জাগিয়া উঠিয়াছে দেও কি আজ বছদিন হইতে ইহাই চাহিতেছে না ? মনোরমাকে খিরিয়া খিরিয়া তাহার চিত্ত যে একটা অপুর্ব্ব অ্থঞাল তাহার আপনার অজ্ঞাতে ব্নিয়াছিল তালা কি সময় অসময় দেবীদাসের মনটাকে মাঝে মাঝে সর্ব্ব কর্ম ফেলিয়া উদাসভাবে বসাইয়া রাখিত না ? রাখিত, কিন্তু সেই মাতালকরা জুরাকেই বে তাহার বেশী ভর হইরাছে। ইহাকেই যে সে আজকাল কর্মপথের অন্তরায় বলিয়া মনে कविरक्षक । मरनावमात्र मात्रीरचत्र मक्तित्र विकाम स्व क्रिन তাহার মনকে অনমুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়াছিল, 'নেই দিন হইতে দেবীদাদের চিত্ত ক্রমাগত আপনার উপর চকু রাখিরা সমর অসমরে আপনাকে চোধ রাজাইরা কর্মপথে ধাড়া করিরা রাখিত। কিন্তু ভবুও অসভর্ক অবস্থার কথন সেই গভীর-মেহপুর্ব নারীনমনের নীরব-শক্তি ভাহার গোপনচিত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে মোহলালে আবৃত করিজ, जाहात ठिक हिन ना । जाहे चानिकात वहे क्यांत्र वहे नंग्णूर्न-ভাবে মনোরমাকে হাতের কাছে পাইরা সে ব্যক্ত হইরা উঠিল। थ्यम तम कि कविदय ? हेशारक काथात जाथित ? तम

পাইয়াছে, বা একটীবার মাত্র একটি কথা বলিলেই এই শক্তিমরীর সমস্ত শক্তি তাহারই জীবনের মধ্যে একমাত্র তাহারই হইনা ধরা দিতে পারে—পূর্ণভাবে তাহারই কার্য্যে লাগিতে পারে। কিন্ত তথাপি দেবীদাস ভাচাকে ডাকিয়া ভাচার অন্তৰ্গুহে বৰণ কৰিয়া লইতে ইচ্ছা কৰিতেছে না কেন 🏾 দেবীদাস সমস্ত দিন ধরিয়া এই কথাই ভাবিদ। কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। শেষে রাত্রে নিদ্রার আশ্রয় লইতে গেল, তথাপি কোন উত্তর পাইল না। তথন সেই গভীর নিশার বাহিরে ছাদে গিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, কেবল দুর পুর্বাকাশে ক্রফা নবমীর চক্রোদরের আভান! দেবীদাস চতুর্দিকে চাহিল। আকাশ দেখিল—দূর অন্ধকার বনের মাধার জোনাকির আলোকের তালে তালে জ্বন নির্মাণ দেখিল. নিস্তব্ধ রাত্রের সমস্ত শাস্তিটুকু জনরের মধ্যে অনুভব করিবার চেষ্টা করিল-কিন্ত কোথার শান্তি ? তাহার মনের বৃদ্ধ এই নিত্তর চরাচরকে অপূর্ব শব্দে মুখরিত করিয়া ভূলিয়াছে। বেন দূর দুরান্তর হইতে সহস্রকঠে কাহারা ডাকিভেছে—"আয় ওরে আর। আপনাকে ভূবে-নব লাভ ক্তি ভূবে, গুধু আমাদের জন্ত চলে আর।" দেবীদাস তথন সজোরে বলিল—"যাব---निक्त याव । कान वाश मानव ना-वाहित्वत्र वाश व्यवस्त्रत्र वांधा किছूरे मानव ना । निष्मत्क जूनव, जामात्र स्थ्याः আমার লাভক্ষতি সব চাইতে বড নর।"

्लवीतात चाकान व्हेट्ड युव किवाहेबा भूसंतित्क ठाविन,

দেখিল, উদীয়মান চক্রের আলো ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। দেবীদাসের মন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"জীবনের নব চক্রেদের হইতেছে—আর ভয় নাই। ঐ দ্রের আলোর জয়ই আমি বাহির হইব, আর আমি বরের অক্ষলার-কোণে আবক্ষ থাকিব না— আমি বাব—বাব"—হঠাৎ মনে হইল কে বেন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "দেবী দাদা!" "কেরে তুই ? কে ডাকছিল ?" কেহ না—দেবীদাস চকিতে ফিরিয়া কক্ষের দিকে চাহিল। তাহার অক্ষলারকক্ষ হইতে কে বেন অভি কর্মণ, অভি সম্লেহ খরে ডাকিয়াছে! কে তুই ?—দেবী কক্ষের ঘারে যাইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল। কেহই নাই। সব ঘার তেমনি. বক্ষ—কেবল ছাদের ঘারটাই খোলা! কে তবে তুই ?

দেবীলাস বুঝিল এ তাহার মনের মধ্যে বেথানে সংসার তাহার মেহ মমতা আদর অভিমান লইরা বসিরা আছে— তাহারই আহবান। দেবীলাস কাতর হইরা উঠিল, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্তা। তারপর আকালের দিকে চাহিরা অন্ধকার দিগন্তের দিকে কান পাতিরা তানিল সেই কোলাহল, সেই 'আর আর আরম্বর' শব্দ ক্ষিত্র হইরাছে। দেবীলাস মন স্থির করিয়া কেলিল—বলিল—"যাব যাব বৈকি। ক্রমাগত আমি আর তানিতে পারিব না। একবার তুমি আর তোমার সহত্র জনকে অভ্তব করে আয়ার এই আমিটাকে তোমার মধ্যে জুবিরে দেব।"

দেবীদাস নিশ্চিত মনে ভক্তিভরে সহস্রের মধ্যে বিনি **এক** 

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কক্ষমণ্যে প্রবেশ করিল। তথন তাহার কাছে তাহার আবাল্যের শুক্রর আদেশ, ভ্রান্ডা ভ্রমীর স্নেহা-ক্র্মণ, বন্ধুর সোহার্দ্ধা—সমস্তই একাকার হইয়া গিয়াছে। শুধু আগিয়াছে এক অনির্বাণ অলস্ক আকাজ্জা—সমস্ত বন্ধন ছাড়িয়া পূর্ণ মুক্তির আশা, বিশ্বের আকুল আকর্ষণের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া। তথন তাহার কর্ণে জাগিতেছে একটি শব্দ—চল—চল—চল।

### মায়ের অনুসন্ধান

দেবীদাস করেক মাস হইল তাহার কর্ম ছাড়িরা দিরাছে। কেইই জানে নাই, সে কেন তাহা করিল। আপনার বরে থাকিরা পূলা অর্চনার কালকেপ করে। বাটীতে তাহার নিকট কেহ গেলে লোকে তাহাকে একটু অঞ্ভরনক, নির্দিপ্ত দেখে। লোকে দেখিতেছে সে লোকজনের সক্ষেধিক মেশামেশি করে না। মাসের পর মাস কাটিরা গেল। সকলে ভাবিল দেবীদাসের আর সে উৎসাহ কিরিবে না। দেবীদাস তাহার কর্ম ইইতে অবসর লইলে প্রথমে বাহারা বৃদ্ধীন, আপ্ররহীন হইরাছিল তাহারা রবেশকে ভাহাদের বৃদ্ধু ভ আপ্রয়রণে পাইল। রমেশ প্রাম্বাদিগণের অক্থাবে বৃদ্ধু

সহার শিক্ষক সবই হইল। লোকেরা দেবীদাসের আশা ছাড়িরা দিরা ক্রমশ: তাহাকে ভূলিতে চেটা করিতে লাগিল, তাহার নাম উঠিলে তাহাদের ক্রতক্ত হৃদর হইতে যে একটা দীর্ঘনিখাস বাহির হইত, তাহাও রোধ করিতে চেটা করিল। গ্রামবাসিগণের মধ্যে একজন দেবীদাসের কথা তবুও প্রারই ভাবিত। গুকুচরণ মনে করিত, ত্রাহ্মণ তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিরা গিরাছে সে যে ছেলোটকে এতকাল ধরিরা খুঁজিতেছে তাহাকে আনিয়া দিবেই, ত্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা কথন নিক্ষল হইবে না।

ছেলেকে পাওয়া বাইবে, গুরুচয়পের ধ্রুব বিখাস ছিল।
দেবীদাস ছেলেটিকে অন্ত্যমন্ধান করিতে বত্তের ক্রুটি করে নাই,
কালের গোলমালে দেবীদাস যে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা খুব
কমই স্মরণ করিয়াছিল, তাহা সে ধারণা করিতে পারে
নাই। দেবীদাস কাল হইছে ছুটি লওয়াতে সে একটু উদ্বিয়
হইয়াছিল। ছেলেকে এখন কে অন্ত্যমন্ধান করিতেছে?
অন্ত্যমন্ধান চলিতেছিল। গুরুচয়ণ একদিন সকাল বেলার ঘরের
মাওয়ার বিদারা পাড়ার কতকগুলি বালকবালিকার সহিত
গল্প করিতেছে, হাসিতেছে, গান করিতেছে, এমন সময় একজন
বোইমী 'লম্ব রাবে' বলিয়া ধঞ্জনী বালাইয়া সস্থাথ আদিল
এবং একটা গান আরম্ভ করিয়া দিল। ছোট ছেলেরা একটু
আামোদ অন্ত্যক করিল। বোইমী উঠানে বলিয়া তিনটি গান
গাহিল। একটি ছেলে তাহাকে জিকা দিবার জন্ত ভিতর
হুইতে এক মুঠা চাল আনিতে গেল।

শুকুচরণ বিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের বাড়ী কোথার ?" বোটুমী কচিল-"আমাদের আবার বাড়ী ? আমরা গ্রামে প্রামে ঘরে ভিকা করে থাই।" শুরুচরণ কহিল--"বাডী নাই, কোথার জন্মছিলে ?" বোটমী কিছুক্ষণ পরে হাসিরা কহিল-"এই প্রামেই আমি থাক্তাম।" কহিয়া মাধা নীচ করিল। ভারার মুখের উপর একটা গান্তীর্য্যের ছারা বুলাইরা গেল। তাকচরণ জিজাসা করিল—"এই গ্রামে ছিলে, কোথার **ছि**ल ?" (वांडेमी कहिन--"हिनाम এই चान्नहे. तम आंत्र स्वतन কি করবে ?" শুক্লচরণ স্থিরনেত্রে বোষ্টমীর দিকে চাহিয়া রহিল। বোষ্টমী তাহার সরল প্রসর মুধ দেখিরা, তাহার একটু অপ্রস্তুত ভাব লকা করিরা, বিশ্বিত হইল। ইতিমধ্যে দে এক মুঠা চাল ডিকা পাইরাছে। সে চলিরা বাইতেছিল কিন্তু কি মনে কবিরা দাঁডাইল। ভবন ছেলেরা বোইমীর গান ও গুরুচরণের গ্র ছাড়িয়া সন্মধের মাঠে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিয়া দিরাছে। त्वाहेबी किस्ताना कविन-"a श्वारमत नारतव मात्रा शिरक अनगाम. কবে মারা পেল ?" গুরুচরণ কহিল--"সে ত করেক বংসর হরে (तन,—क्म 📍 (वांडेमी कहिन—"मात्रावत वांडीएड अक्डि কারতের মেরে ছিল, লে কি এখনও আছে 🕍 তারচরণ কছিল — "হা আছে বৈ ফি। কেন ?" বোর্টনী কিছুক্সণ চুপ করিয়া স্থাহিল : ভাষার পর ব্যপ্রভাবে জিল্ঞাসা করিল—"রমণ বোবের সেই পালিত ছেলেটা বেঁচে আছে ত ?"

क्षक्रवन कश्नि—"देवन व्यापन गानिक ছেলে १ त

কে ? আমাদের সিধুই ত তার একমাত্র ছেলে জানি। তুমি কি তার কথা জিজেন করছ ?" বোট্টমী কোন কথা বলিতে পারিল না, নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। গুরুচরণ বলিল—"কি গো. কথা কইছ না বে ۴ বোষ্টমী তাহার পঞ্জনী স্বোড়াটা ঝুলির মধ্যে রাখিয়া দিয়া অক্তদিকে চাহিল। তারপর বলিল-"থাক, আৰু তবে আসি।" এই বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই **'अक्**ठब्रन दिनन--- "कि এक है। कथा दिन जूमि दनता ना।" বোষ্টমী ভাষার মুখের দিকে একটু চিস্কিডভাবে চাহিল, বলিল— "কথাটা ডোমাকেই বলতে হল। ভেবেছিলাম বলব, কিন্তু কাকে বলে সন্ধান নেব, তা ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না: বয়েস ঢের হয়ে এল, এখন লুকালে নরকেও স্থান হবে না।" ভাহার পর সে দৃঢ়কঠে কহিল—"রমণ বোষের ঐ ছেলেটাই তার পালিত ছেলে।" গুরুচরণ বিশ্বিতভাবে কহিল—"অঁগ, সিধু পালিত ছেলে। কেউ ত জানে না।" বোটমী ব্যস্তভাবে জিজাসা করিল--"কেউ জানে না কেন ?" তাহার পর থামিয়া থামিয়া কহিতে লাগিল--"ভার মা লানে বে আমি টাকার লোভে সেই নায়েবের কুমতলবে তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেছিলাম, তার মা যে তাকে দেখুলেই চিনবে—ভার মা কে আমাকে কিছুতেই কমা করবে না। নারেবের বাটাতে আমি ভার ঘরের ঝি ছিলাম, আমি টাকা খেরে এই কাজ क्रबिह्नाम । जांद्र जार्त्न अक्ष्यन- हा जगरान, जामात्र अ পাপ রাধবার বে ঠাই নাই-আমি ভার কোলের ছেলেকে কছ

বকেছি, কত মেরেছি, কতদিন না থাইরে রেখেছি, শেবে পাপ গলগ্রহ মনে করে রমণ ঘোষের বউরের কাছে বিক্রী করলাম। তার ছেলে ছিল্ল না, আমাকে সে বার বার বলতে লাগল, আহা বেশ ছেলেটি ত! সে ছেলেটাকে দেখে এমন করলে আমি ব্রুলাম ছেলেটা পেলে সে স্বর্গ পার—আমি ছেলেটা তাকে দিলাম—নিজেও বাঁচলাম।" শুরুচরণ বিশ্বিত হইরা জোরের সহিত কহিল—"সেই কারস্থ মেরেটির ছেলেই নিধু!" বোষ্টমী কহিল—"হা, আমি তার মার মনে, তাকেও যে কত কষ্ট দিরেছিলাম, তা মনে করলে এখন বৃক কেটে বার—কত বছর আমি এ গ্রামছেড়েছি, কিন্তু দে কথা ভূলতে পারি নাই, এখন তা মনে করলে আর থাকতে পারি না! কত দ্র হতে ছুটে এলাম—আমি মহাপাত্তকী, আমার গতি হবে না।"

গুক্চরণ তথন ভাবিতেছিল, এই সিধুই না নারেবকে খুন করেছে বলে এজাহার দিয়েছিল। ঠিক কথা। কামু আমার কংশারি। মা দেবকী, আর ভোর ভাবনা নেই, সভাই ভোর হারানিধিকে আন্ধ খুঁলে পাওরা গেছে। ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ ও উৎসাহে ভাহার মুথমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইরা উঠিল। সে বৈক্ষবীর দিকে সহসা কিরিরা চাহিরা কহিল— "ভুমি আমার সলে এখনই সিধুর কাছে চল, ওদের বাড়ী কাছেই—এখনি পৌছাব।" ছইজনে সিধুর নিকট চলিল, গুক্চরণ আণ্ডার ভাবে মন্ত, কোন দিকে সেল্পণাত না ৰুবিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। বোষ্টমী ধন্ধনী বান্ধাইতে বান্ধাইতে তথন একটা গান গাহিতেছিল।

আমার গতি কি হবে ?
পাতকী বলিয়ে তাজিয়ে বাবে !
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ,
কোণা লাভিদাতা দাও লাভিদান,
আর এ বাতনা সহেনা সহেনা
অনাথশরণ তে ।

ষথন তাহারা সিধুর ঘরে পৌছিল তথন সে শেষপদ ধরিয়াছে—

> দাও হে দাও তোমার বিচারে বা হর থণ্ড থণ্ড কর এ পাপ হুদর তোমা হতে মলে এ ঘোর পাতকী নবজীবন পাবে B

# ্র এই কি মায়ের মূর্ত্তি

শুক্ষচরণ ভাবিল সিধুকে একবারে এ সব কথা এথনি বলিরা কেলা উচিত হইবে না। বাহার নিকট সে প্রতিপালিত, বাহাকে মা মনে করিরা সে চিরকালই তাহার প্রদাও ভক্তি প্রদান করিরা আসিরাছে সে তাহার মা নহে, এসব কথা এথন আমাদের নিকট শুনিলে সে ত অবিখাস করিবেই। প্রথম একবার সন্দেহ অন্নিলে, আবার ভক্তি ও বিশাস হওরা কঠিন। তার প্রক্রন্ত মা ভাহাকে চিনিরা বলি ভাহাকে বুকে তুলিরা লয় ভাহা হইলে সন্দেহ না হওরাই সম্ভব। শুক্ষচরণ ছির করিল, মা-ই আপনার ছেলেকে আপনার জ্বোড়ে ভাকিরা লউক, সে ত মার ভ্তা, মার নিকটে ছেলেকে কোন রকমে পৌছাইরা দেওরা ভাহার কর্মবা।

শুক্র করণ সিধুকে ভাকাইরা আনিরা কহিল—"তুই আমার সঙ্গে চল্ত একবার এদিকে, পুব দরকার।" সিধু তাহার ব্যস্তভাব দেখিরা তথনি বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইল। বোষ্ট্রমীর পরিচর জিজ্ঞাসা করিরা সে শুক্রচরণের নিকট কোন উত্তর পাইল না। তাহারা সকলে জ্ঞাসর হইল।

সিধ মাবে মাবে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, ভাহারা

কোথার যাইতেছে ? গুরুচরণ ভাহাও বলিল না। সিধ বিশ্বিত হইরা চলিতেছিল। বোষ্টমী তাহার মুথের দিকে বার বার কেন স্থিরনেত্রে চাহিতেছিল তাহা না বঝিতে পারিয়া তাহার বিশ্বর আরও অধিক হইতেছিল। কাছারী বাডীর পশ্চাতে ভাষারা একটা বাটীতে উঠিল। প্রথমে শুকুচরণ ও ভাহার পর সিধু, পশ্চাতে বোষ্টমী 'উঠানে দাঁড়াইল। গুরুচরণ একজন ঝিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল--"কোথায় গো, মা রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল, সে ঝাঁট দেওয়া থামাইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। যে বাড়ীতে কেহ কথন আসে না, যে বাড়ী জঘন্ত বলিয়া পরিত্যক্ত, সে বাড়ীতে আৰু প্রাত:কালে তিনজন আসিয়া উপস্থিত, আর আসিয়া একবারে মা বলিয়া সংখ্যধন করিয়া কি প্রয়োজনের জন্ম ডাকিতেছে--বি৷ কিছুই 'ববিতে না পারিয়া ইতন্তত: করিতেছিল। প্রক্রটরণ কহিল— "দাঁড়িরে রছিলে যে। একবার ডেকে দাও না ?" ঝি সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মাকে ডাকিতে গেল।

নিধু তথন হানরের গুরুভারে ক্লান্ত হইতেছিল। সন্দেহ
আবিখাস পূর্ব হইতেই তাহার মনে দেখা দিরাছিল। এক্ষণে
এই কুৎসিত স্থানে গুরুচরণ তাহাকে লইরা আসিরা কি করিতে
চাহে সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না। ঐ কদর্যমুধ
বোটনীটাই বা কে, উহার উদ্দেশ্যই বা কি? গুরুচরণকৈ সে
চিরকাল শ্রমা করিরা আসিতেছে, সে কথনই ভাহাকে

অক্সার পথে লইরা যাইবার সহার হইবে না; কিছ এই নই বোটনীটা! উহার মন্দ অভিপ্রার থাকিতেও পারে। তাহা চিস্তা করিরা সিধুর হৃদর কোধে, ঘূণার জর্জারিত হইডেছিল। সে ঘন ঘন নিখাস ফেলিডেছিল, তাহার সৃষ্টিবর তথন আবদ্ধ হইরা গিয়াছিল।

তাহার মা গিঁডি দিয়া নামিতেই গুরুচরণ দিধকে পশ্চাৎ হুইতে সম্মথে আনিল। :তাহার মা ধীরপদক্ষেপে নিকটে আসিল-সমুখে সিধুকে দেথিয়া সে কণকালের জন্ত থমকিয়া দাঁডাইল, তাহার পর উদ্বেলিত হাদরে অধীর কঠে কহিল-"আর বাছা, এতদিন পরে এলি।" বলিয়া হুই বাছ উদ্ধে তলিয়া আকুলভাবে निधुत्र मिटक अधानत इटेल। निधु পিছাইয়া গেল। তাহার হৃদয় তথন একটা অজানা আশ্ভায় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। গুরুচরণ বিচলিতভাবে কহিল—"ও যে তোর মা —তুই যে রমণ ঘোষের পালিত ছেলে, এই তোর আদল মা-যা"---বলিয়া দে দিধুর হাত ধরিয়া ভাহাকে সন্মুখে আনিতে চেষ্টা করিল। সিধু জোর করিয়া গুরুচরণের হাত ছাড়াইয়া লইল। ভাছার মার সর্বশরীর তথন উদ্বেগে কাঁপিতেছিল। বোষ্টমী কহিল-"যাও বাবা, আমি তোমার মার কোল হতে তোলাকে কেডে নিয়ে বুষণ ঘোষের বউকে বিক্রী করেছিলাম।" -- বৈক্ষবীর কণ্ঠ জড়াইরা আসিরাছিল, তাহার চক্ষে জল: দে অধীরভাবে সিধুর হাত ধরিরা উহার মার নিকটে তাহাকে होनिया ग्रेंबा बाहर्रिक हिंडी क्रिया। निश्च क्रिक्क क्रिया একটা অর্জ্বন্ট বাক্য উচ্চারিত হইল—"এই এ আমার মা।"
সে বোট্টমীকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। বিবাক্ত সাপ গায়ে
উঠিলে লোকে ভাষাকে যেমন আতত্তে সজোরে দ্রে নিক্ষেপ
করে, সেরূপ বোট্টমীর স্পর্লে সে পাপদংশিত হইবে মনে
করিয়া উহাকে ভয় ও ঘুণায় দ্রে ঠেলিয়া দিল। বোট্টমী
আবার যেই তাহাকে ধরিতে যাইবে, অম্নি সিধু পশ্চাতের
দর্জা দিয়া বাটী হইতে শীঘ্র বাহির হইয়া গেল।

গুরুচরণ বাহির হইয়া দেখিল সিধু তথন কিছুদুর চলিয়া গিয়াছে। দে তাহার পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কিছদর গিয়া দে বাটীর দিকে ফিরিল। তাহার দুঢ় বিশ্বাস ছিল, মারের ছেলে আজ না হয় কাল মারের কোলে ফিরবেট ফিরিবে। বোষ্টমী তথন ভূমি-বিলুঞ্চিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। "আমি কি করলাম গো, আমি যে তোমার সর্কনাশ করেছি গো" বলিয়া মার পদহয়ের সন্মুখে পড়িয়া দে মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মা তাহাতে ক্রক্ষেপ না করিয়া ছুই ছাতে মাথা চাপিয়া স্থিরভাবে উঠানে বসিয়াছিল। ভাছার হাদর তথন মহাসাগরের তরঙ্গে তোলপাড় হইতেছিল। একি — দে আমার ত্যাগ করবে! বার মুধ চেয়ে আমি দব ত্যাগ करत्रिह, हेटकान शतकान हातित्यकि, व्यामात शतर्यंत्र मानिक --- সে আমার কোলের কাছে এসে আমাকে ভ্যাগ করে চলে গেল-আমি তাকে পাছে ছুঁই, তাই পিছনে সরে গেল--সামার ভরবুকের ধন আমাকে পারে ঠেলে পেল-সাহা,

আমার বাছারে। ঠিক কি তেমনি মুখ চোখ হয়েছে—সে বেন তাঁরই শরীর দিয়ে গড়া। দেখে আমার হঠাৎ মনে হল আমি যেন স্বপ্ন দেখছি—যাক সেই স্বপ্নের আনন্দই আমার ভাল, আমার ওকে দেখেই প্রথ, এ নারকীর দেহ তাকে স্পর্শ করলে তার অকলাাণ হবে—এত সয়েছি এও সহিব। তাকে এ নরকে টেনে এনে ছঃথ দেব না-কিন্ত সে যে আমাকে একবারও মা বলে ডাকলে না-একবার তার মূথে মা ডাক শুনতে আমার বড ইচ্চে হয়-কতবার আমার জানের ভিতর হতে তার মুখে মা মা শব্দ শুনেছি, শুনে আহলাদে গারে কাঁটা দিরাছে—আমার সর্বাশরীর ভার মা মা ডাকে থর থর করে কেঁপে উঠেছে — আমার মনে হরেছে সেই মা মা ডাক আমার সমস্ত পাপ লজ্জাকে দুর করেছে ৷ আমার সামনে এসে সে আমার মা বলে ঢাকলে না। আমি পাপী, অপবিতা বলে चार्यात्र मिरक कान करत्र (हरत्र ६ मिथान ना-हात्र द्व कशान । তবু সেই-ই আমার ছেলে, আমাকে মুণা করলেও সেই বে আমার একান্ত আপনার। সে আমার ঘুণা করুক-আমার দিকে ফিরে না চাক, আমার কাছে না আমুক--আমি আমার বাছাকে চেরে চেরে দেধব—সে মুধ না ভুললেও চেরে চেমে দেওঁব-আমাকে কাছে আসতে না দিলে, ভাড়িমে मिर्गि एतं इस्ट (हरत रायव । त्र आमात्र कथन । या ডাকবে না, আদি আমার জনতে ভারই মুধে মা বলা ভনব ! त्र अवहिवाद पूर्व कूटि यति व्यामात्र मा वटन छाटक-हात दन

কি স্থ, কি পুণা হবে। আমার সে কি একবারও মা বলে ডাকবে নাং ডাকবে নাং একবারও তা ভনেও ডাকবে নাং আমার কাছে ভনে আমার বাছা আমার হঃথ ব্রবে না ? সে আমার চিনতে পেরেছ ত ? আমাকে চিনল না বলেই আমার কাছে এল না, তাই নয় ত ? আমার বোধ হয় সে চিনতে পারে নাই--বাছা তথন খুব ছোট. তার কি মনে আছে ? তথ্য তার যে বর্ষ সে চিনতে পারে নাই—তাই চলে গেল—মাকে কখন সে পায়ে ঠেলতে পারে, জেনে কি কেউ ঘুণা করতে পারে ? সে জানে না 'আমি তার মা—কিন্তু না, এরা নিশ্চরই তাকে বলেছে আমি তার মা, তা না বলে কি আমার নিকট নিয়ে আসে ? আযার মা জেনে সে ত্যাগ করলে, আমি তার মা-এত অপবিত্র, এত ঘণিত, এত কুংসিত। তাই আমার সে পারে ঠেললে। ক্রক, ক্ষতি কি? যার জ্ঞে আমার এপাপ, ভার হাতে দণ্ড না পেলে আমার প্রায়শ্চিত হবে কেন ? তাই ভাল: অবিখাস করুক, আমার দিকৈ ফিরেও না চাক। আমি সব সহু করতে পারব। একবার ত তার দেখা পেরেছি. সেই আমার পরম স্থ।

পরিণরবদ্ধ সিধু ও প্রধা, স্থার পিআগরকে বে নন্দনকাননে পরিণত করিরাছে, সেধানে কে এর বিব-বৃক্ষ রোপণ করিলঃ সিধু আপনাকে কিছুতেই অশান্তির বড় ও আত্মানির ক্রক্তর হুইতে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সে দোবী, না গুরুচরণ, অথবা বোষ্টমী—ঐ স্ত্রীলোকটি কে ? সে জানিবে কি করিয়া? কে তাহার স্তায় অন্তায় বিচার করিয়া দিবে ?

# গৃহলক্ষী

বাটী ফিরিরা গিরা সে কোন কথা কহিল না। স্থা ভাহার বিমর্থ ভাবের কারণ জানিতে না পারিয়া বিশেষ চিস্কিত হইল। অনেককণ পরে সিধু থামিয়া থামিয়া উহার নিকট সব ঘটনা প্রকাশ করিল। স্থা সিধুর উপর সব বিবরেই নির্ভর করে—ঘরকরার বিষয়েও সে অনেক সময়ে সিধুর পরামর্শ না লইরা চলিতে পারে না। একণে সিধুকে হতবৃদ্ধি দেখিয়া স্থা কি বলিবে ভাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। সিধুর চিন্তাক্লিট মুখ ভাহার স্থানের অভ্যন্ত ব্যথা দিভেছে, অথচ দে উহার চিন্তা লাঘ্য করিবার কোন উপার পাইতেছে না বলিয়া আপনাকে খুব ধিকার দিভেছিল।

ি সিধু আৰু সম্পূৰ্ণ নিরাশ্রর। তাহার স্ত্রীর বৃদ্ধি তাহাকে কিছুই সাহায্য করিল না, তাই স্ত্রীর তানবাসা তাহার আৰু ভাল লাগিল না। সে মধ্যাকের আহার না করিয়াই দোকানের দিকে গেল। পথে ভাবিতে ভাবিতে দে বেনীদাসকে এ বিষয় সম্বন্ধে একবার জিজাসা করিবে ঠিক করিয়া ভাহারই বাটাতে গেল। দেবীদাস তথনও বিপ্রহরের পূজা সারিয়া উঠে নাই। সিধু বাহিরের ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। বসিয়া সেআকাশ পাতাল অনেক কি ভাবিতে লাগিল। দেবীদাস যথন পূজা সাঙ্গ করিয়া পশ্চাতের দরক্ষা দিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিল তথন সিধু কিছুই জানিতে পারে নাই। সে তথনও বসিয়া কি ভাবিতেছিল। দেবীদাসের মুখে চিস্তার রেখা। সে পূজায় আজ শান্তি, আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই, ভাই সে একট্ বিষয় মনে আপনার হৃদয়ের ভার বহিয়া ক্লান্তভাবে ভিতর হইতে বাহিরে আসিল,—তাহার ত্রমুগল ঈষৎ কুঞ্জিত, তাহার চক্ষুর দৃষ্টি তথনও অন্তর হইতে বাহিরের জগতে সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া আসে নাই।

সিধু তাহাকে দেখিলা দাঁড়াইরা উঠাতে, দেবীদাসের চিন্তার প্রতিরোধ হইল। দেবীদাস জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে, এ সমরে বে ?" সিধু বিচলিত ভাবে কহিল—"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।"—তাহার ওঠারর একটু কাঁপিয়া উঠিল, সে মৌনভাবে মাটির দিকে চাহিল। দেবীদাস একটু উদ্বিগ্ধ হইয়া কহিল—"অমন করছিল কেন, কি হয়েছে বল।" সিধু একটু থানিয়া থানিয়া বলিতে লাগিল—"আমার মাকে না কি পাওয়া সেছে। আমাকে ধারা মাহুব করেছিল, তারা আমার মা বাপ নর্ম—।" সে ছঃখ সিধু স্কু করিতে পারিল না,

রমণ ঘোষ ও তাহার স্ত্রী বে তাহার বাপ মা নয় এ কথা সে কিছতেই স্বীকার করিতে পারিল না, স্বীকার করিলে যে তাহার জীবনের মেহের বন্ধন এক নিমেষে কে চি'ডিয়া দের. তাহার শৈশবের সব শ্বতি এক মহর্তে একবারে মছিয়া দের। সিধর চোখে ছই এক কোঁটা জ্বল ভাসিয়া উঠিল। দেবীদাস উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কে তোর মাণ রমণ ঘোষ তোর বাপ নয় ?" দিধ তথন সংক্ষেপে দেবীদাসকে প্রভাতের ঘটনা বিবৃত করিল। দেবীদাস একট মুণা ও আশ্চর্য্য-মিশ্রিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"নায়েবের বাডীর সেই কারত মেরেটা ভোর মা, ভার চরিত্র ভ ভাল নয়।" সিধ দুড়কঠে কহিল—"হাা, সেই আমার মা।" দেবীদাস পুনরায় कश्नि—"त्म कि-तम त्व दक्षिणा।" मिधु त्वान छेखद ना निवा অন্তদিকে চাহিল,—তাহার সত্যকার অথবা করিত মা সম্বন্ধে এ সব কথা সে ভনিভে চাহে না.—দেবীদাসের কথা তাহার নিকট রুঢ় বোধ হইল। সে একটু উত্তেজিতভাবে কহিল-"হাা, তা আমি কি করব !" দেবীদাস জিজ্ঞাসা করিল-"ভুই, ভা হলে তার কাছে যাবি ?" সিধু কহিল-"আমি তাই আপ-নাকে জিজেন করতে এনেছি।" দেবীদান একটু জোরের সহিত কহিল-"আমি ত তোকে বেতে বলতে পারিনি,-অমন অপবিত্রতা মা হলেও তার বাতাস লাগা মহাপাপ, মহা-कनक,--त्म मात्र कारह ছেলের কর্ত্তবা নেই, यनि किहू কর্ত্তর থাকে লে হচ্ছে, মা ও ছেলের সম্বন্ধ ত্যাগ করা-ৰিলস

কি,—অমন কলছিনী সে কথনও ছেলের ভক্তি, ভালবাসার পাআ হতে পারে ? না, সে মা নর, ভূই তার কাছে বাস্নি, তার কাছে গেলে তোর নরক হবে—হলেই বা তোর মা,—সে বে—ছি:— দেবীদাস এমন একটা ভাব দেখাইল যে সে কোন একটা কথা মনে করিতে বেন আগনার হৃদয়কে কলঙ্কিত করিতেছে। সে, সে ভাব হৃদয় হইতে দূর করিয়া,ইপি ছাড়িয়া বাঁচিল। সিধু দেবীদাসের নিকট বিদার লইয়া তাহার দোকানে গেল।

### প্রেমাত্মিকা

সিধু যথন মধ্যাক্তে আহার না করিরাই আপনার দোকানের দিকে গেল, তথন স্থধা আপনাকে নিতান্ত দোষী সাব্যস্ত করিরা আপনার ও সিধুর চিন্তার ছট্ফট্ করিতেছিল। হঠাৎ হৈমীর কথা মনে পড়াতে দে একটা কূল পাইল, ভাবিরা একট্ট আনন্দ লাভ করিল। হৈমীর স্বামী রমেশ বাব্ গ্রামের প্রধান মাতব্বর, তিনি সকলকেই ত বুদ্ধি দেন। হৈমীকে বলিলে তিনি একটা পরামর্শ দেবেনই। স্থধা কালবিলম্ব না করিরা হৈমীর নিকট গেল। হৈমী তথন পাড়ার প্রতিবেশীদিগের আনেকগুলি বালক-বালিকাকে পড়াইতেছে। স্থধা আদিরা উত্তেজিত কঠে কহিল—"একটা কথা বলব, একট্ট এধারে এস।" বালকবালিকাগণকে পড়িতে বলিরা হৈমী স্থধার নিকট আদিল।

হৈমী তাহার গোপনীয় কথা শুনিয়া সহসা বিশ্বরে হর্ষে উৎকুল্ল হইরা উঠিল, বলিল—"ভগবান্ তবে এডদিনে সদয় হয়েছেন। আহা ঐ স্ত্রীলোকটা ছেলের, ছংথে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে, সে কথা ওঁর কাছে শুনেছিলাম। উনি ঐ ছেলের খোঁজ করতে আমাকেও বলেছিলেন, অনেকের নিকট খোঁজও করেছিলাম, কিন্তু কোন খোঁজ পাই নাই। উনি বলেছিলেন স্ত্রীলোকটা তার ছেলের জন্তে ধর্ম পর্যান্ত বিস্ক্রান দিরেছিল,

তবুও ছেলেকে রক্ষা করতে পারেনি। আমার তাই ভনে বড ত:থ হয়েছিল-আহা মার প্রাণ সম্ভানকে রক্ষা করবার জ্ঞ কিনা করতে পারে বল। সেইছেলেকে হারিয়ে তার প্রাণটা যে কি হয়েছিল, তা সহকেই বুঝিতে পারা যায়। তাই বুঝি, সিধুকে দেখেই চিনতে পেরেছে ! না, বোষ্টমী বা গুরু-চরণ তাকে আগে বলে দিয়েছিল ?" সুধা কছিল—"ওকে দেখে কিছুক্ষণ সে থমকে দাঁড়িয়ে রহিল, তারপর ঝাঁপিয়ে ওর উপর পডতে যাচ্চিল-কিন্ত ও সরে গেল"--হৈমী জিল্ঞাসা করিল—"সিধু তাকে অবিখাস করলে কেন ?" সুধা কহিল— "তা আমি জানি না—সে তো আগে কথনও ভনে নাই যে. যে তাকে মানুষ করেছে সে তার মা নয়—গুরুচরণকে সে বিশ্বাস করেছিল-কিন্ত ঐ বোষ্টমীকে সে কি জানি কেন ঘুণা করে—বোষ্টমীর কথা বলতে সে মনে করে তার পাপ হচ্চে— এমনি সে হয়েছে"—হৈমী বেদনাপূর্ণ খবে জিজ্ঞাসা করিল— "তবে এখন কি হয় ? আহা সেই স্ত্রীগোকটার কত ছঃখ বল দেখি। যার জন্ম সে পতিত হল সেই তাকে পতিত বলে নিলে না--আপনার মাকে চিনলে না"--হৈমীর গভীর সহাযুভ্তিপূর্ণ বাক্যে সুধার হৃদর আন্দোলিত হইল। সুধা বাস্ত হইরা কহিল -- "আমি দোকান হতে তাকে নিয়ে সেথানে যাই--আমি বললে সে নিশ্চরত অনবে-মাকে কি কেউ ফেলতে পারে চ নিভাই সে আনবে।" হৈমী কহিল-"ভূই একটু গাঁড়া, উনি ঘরে বসে কি কাজ করছেন, আমি একবার জিজেন করি

— তুইও না হয় আনায়।" অধা কহিল—"না, আনে জিজেন করে কি হবে আমি এখনি দোকানে যাই, দোকান হতে তাকে নিয়ে তার মার কাছে যাব।" হৈমী হাঁনা কিছু বলিল না। অধা তাহাদের বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিধু যথন স্থার নিকট শুনিল যে, রমেশ বাবুও সেই পুত্রহারা রমণীর কথা জানিত তথন তাহার হৃদয় বিশাস ও সংশব্ধের ছন্দে উৎপীডিত হইতে লাগিল। ভাহার এমন অবস্থা হইল বে, এ বল্বের তাহাকে অবিলয়ে মীমাংলা করিতে হইবে --ভল্ট হউক বা সত্যই হউক. তাহাকে একটা পথ অবিলম্বে বাছিয়া লইতে হইবে—এ ছন্দের গুরুভার আর সে কিছুতেই বহিতে পারে না। স্থা যখন অফুনয় করিয়া কহিল-সেই তাহার মা, তথন সিধু একবার ভাবিল, বেশ তাহাই হউক: কিন্ত তৎক্ষণাৎ দেবীদাসের কথা ভাষাকে সজোরে আঘাত করিয়া কহিল--কি, সেই রক্ষিতা তাহার মাণু সিধু স্থধার অভুনর শুনিল না, সেংবিধা দুর করিতে পারিল না। স্থা অনেককণ অনুনয় করিল, শেষে সে কাঁদিয়া কেলিল-সে কহিল -- "দিধ তাহার মাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার হৃদরে নিদারুণ বেছনা দিয়াছে; সিধু এড নিষ্ঠুর তাহাকে মরণাধিক পীড়া দিরাছে-পুত্র হইরা মাতার জনরকে ছিল বিচ্ছিল করিরাছে।" সিধু আর থাকিতে পারিল না—স্থধার অঞ্চলিক চাছনির অফুনর দে অগ্রাহ করিতে পার্রিণ না, তাহার হদরে অমৃতাপ স্বাগিরা উঠিল, উঠিলা পাড়াইয়া সে একটু লোৱের সহিত কহিল—

"আছো সেই আমার মা. চল তার কাছে।" সিধুও স্থ**ধা** থব বাস্তভাবে কাছারী বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর দরকা খোলা ছিল --- একতলায় কাহারও শব্দ নাই, বোধ হইল কেহই নাই। সিধু ও সুধা উদ্বিতা বশতঃ কাহারও অপেকা না করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দ্বিতলে গেল। দ্বিতলের সম্মুখের ঘরে একটি প্রোঢ়া স্ত্রীলোক নীচু খাটের উপর বসিরাছিল; ভাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল সে খুব কাঁদিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে কাঁদিতে না পারিয়া সে মাঝে মাঝে এক একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছিল। তাহার সম্মথে একটা জানালা খোলা ছিল, জানালা দিয়া নীলাকাশের এক খণ্ড দেখা যাইতেছিল, সে তাহার দিকে একটা বেদনাহীন বিষাদপূর্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। ঘরে ঢ্কিবার দরজা তাহার পিছন দিকে, যথন দরজা থলিল সে একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল না কে আসিয়াছে: সে মনে করিয়াছিল অভ্যন্ত কাজে ঝি ঘরে ঢুকিতেছে। কেহ কথনও আসিতে পারে এ আশা সে ত্যাগ করিয়াছে, ভাহার হৃদয় নিরাশার অন্ধকারকে চির্কালের জন্ম বরণ করিয়াছে। নিরাশার অন্ধকার না আলো! তাহার मनरे जारा जाता। नीनाकाम-निवक जाराव निवान मृष्टि এक मौनवत्र श्रमत्र-श्नानत्क त्य भाव मारे छारा त्क बनिरंछ পারে ? তবুও ভাহার দৃষ্টি নিরাশ ছিল; ভাহার সঞ্জল চকু, ভাহার বিধাদান্তর মুধ বেদনাবাঞ্চক ছিল-সুধা ও সিধু তাহা দেখিল। অধা সমূধে ছিল, সে কণকালের জন্ত

দাঁড়াইল, সিধু তাহাকে ইলিতে জানাইল--- অই তাহার মা। ভারপর গুইজনে রুমণীকে প্রণাম করিতেই দে ভাহাদের দিকে উল্লসিত অথচ হির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। স্থা তাহার অস্বাভাৰিক মৃহ ও আবেগপূৰ্ণ কঠে কহিল—"মা ফিরে চাও, দেখ আমরা যে তোমাকে নিতে এসেছি।" রমণীর হৃদরের পাষাণের বাঁধ একবারে ভালিয়া গেল-বমনী বস্তকাল মা ডাক প্রান্ত নাই, দীর্ঘরজনী ধরিয়া সে আপনারই কৃঠে মা ডাক ভনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে, মনে করিয়াছে তাহার মেহের ছুলাল তাহারই কঠে মা মা বলিরা ডাকিতেছে। আজ তাহার সেই স্নেহের ফুলাল সম্মুখে, কিন্তু এ কে, এ অপরিচিত সম্বোধন যে তাহার মাতৃহান্যকে তোলপাড় করিয়া ব্যাকুলভাবে আহ্বান ৰুরিয়াছে ৷ এত ব্যাকুলতা, এত তীব্র আবেগ, এত উচ্ছ অল স্নেহ--- সে ত কথনও অমুভব করে নাই। সে ওধু কহিল-- 'বাছা আমার'—বলিয়া সংজ্ঞাহীনের মত একবার স্থগা আর একবার দিধর মুখের দিকে চাহিতেছিল। দিধু কহিল-"মা. ও তোমার বৌ; আমাদের হরে চল-আমি জানতাম না, আজ-বড় দোষ করেছি, মা, মা," করিরা দে কাঁদিরা উঠিল। রমণী নিধুর দিক হইতে চকু কিরাইরা নতনেত্রে দাঁড়াইরা রহিল, তাহার তুই হাত আপদাপনি বন্ধ হইয়া গেল, ভাহার তুই চকু দিরা অবিরাম জল পড়িতে লাগিল, সে কিছুই দেখিতে পাইল না ৷ তাহার অন্তের বছকালের সঞ্চিত হঃথ-আবেগ আজ মৰ্মন্তন হইছা হঠাৎ জাগিলা উঠিল, ভাষার চেতনা লোপ করিল,

লে কিছুই অন্তব করিতে পারিল না। বিধু ও স্থার সমূথে একটা পারাণের মূর্ত্তি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইরা রহিল। কিছুক্প পরে রমনী স্থাকে কহিল—"আয় বাছা, আমার বুকে আয়"— পতিতার বুকে পবিত্রা অনেকক্ষণ রহিল। পতিতার চক্ষর জল প্রিত্রার বন্ধ কবরী ধুইরা দিল।

তথন অপরাত্ন, হুর্যান্ত ইইতেছে। হুর্যোর শেষ কিরপ সম্প্রের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া, সিধুর মন্তক স্পর্শ করিয়া, হুধার সিন্দ্র-রেথান্কিত কেশগুদ্ধকে উজ্জল করিয়া, রমণীর অঞ্চ-জল চন্দ্র উপর পড়িল। রমণীর স্থৃতিফলকে আর এক ছঃধ-বিবাদ বিজড়িত অভীত অপরাত্নের সুর্যোর রক্তিমপ্রতিমা প্রতিবিধিত ইইল।

স্থার পরে নিধুও আবার মাকে অনেক সাধিল, বলিল—
"মা, তোমাকে আমি না চিনতে পেরে, না বুর্তে পেরে,
অবহেলা করেছিলাম, আমার অপরাধ ক্ষমা কয়, চল তোমার
নিজের ঘরে চল।" রমণী কিছুক্লণ কোন কথা কহিতে পারিল
না। তাহার পর কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিখান কেলিয়া দৃঢ়কওে
কহিল—"না বাহা, দে আর হয় না, তোমার মুখ দেখেই স্থখ,
ও মুখে আর কালি দিতে যাব না।"—সিধু ও স্থধা বহু অমুরোধ
করিল, বহুক্ষণ ধরিয়া চোথের জল কেলিল, অবশেবে,
ব্যর্থননোর্থ হইয়া অতি গভীর ছঃখে বাড়ী ক্ষিরিল। তথ্ন
সক্ষ্যা হইয়াছে, তাহাদের হুদরের বিবাদ লাক্ষ্য আক্ষমারে
মিনিয়া গেল। তাহারা চলিতেছিল, সাক্ষ্য-লবীরণ কোশা

হুইতে একটা পান বহিয়া আনিয়া কানে কানে ওনাইয়া গেল—

> কালাল বলিয়া করিও না হেলা, আমি পথের ভিথারী নহি গো।

গানের সব পদ শুনা যাইতেছিল না, তবুও যাহা শুনা বাইতেছিল তাহা এক মাতৃহ্দরের গভীর হুংথে সন্মিলিত হইরা তাহাদের ক্লয়কে তোলপাত করিতেছিল।

মম সঞ্চিত কত পুণা আমি সকলি করেছি শুন্ত ভূমি পুণ করিয়া ভরি দিবে ভাই রিক্ত হৃদয় বহি গো—

প্রকৃতি মাঝে মাঝে বখন উন্নাদিনী মূর্ত্তি লয়, খন অজ্ঞার রাত্তে বখন মেখ ভাকে, বিছাৎ চমকার, বাজ পড়ে, তখন রমণী তাহার খর ছাড়িয়া বাহির হয়। সিধুদের বাটার দরজার স্ত্র্পে গাঁড়াইয়া সে বরের ভিতরকার আলো দেখে, বর ভইতে নক্প্রেড শিশুর ক্রন্দমধ্বনি শুনে, বালক বালিকাদের আন্দোলোলাস অস্থভব করে। লোকে বিহাভের আলোতে ভাহার আনুলায়িত ক্স্তুল, তাহার উন্নভের মত ভাব দেখিয়া ভদ্ব পার, ভাহাকে অপদেবভা মনে করে। ব্রের প্রাণীপের আ্লোডাতে সিধু ও ক্সুধা ভাহার মৃহ্মক হানি, তাহার আনন্দোক্ষক

করণাময় মূথ দেখিয়া তাহাকে তাহাদের মা বলিয়া চিনিতে পারে। মা তাহাদের কেহের ভিথারী হইরা বরের হারে অপেকা করে, অনেক সাধিলেও সে তাহাদের হরে আসে না। আপনার ছণিত বাটাতে ফিরিয়া বার।

#### বিশ্বপ্রেমাত্মিকা

দেবীদাদের মনের চাঞ্চল্য আরও অধিক হইরাছে।
নাজ্যের প্রথ হঃথ এতদিন তাহাকে এমন একটা কর্মজালে
আবদ্ধ করিরা রাথিরাছিল, যাহাতে তাহার আআর স্বাধীনতা
লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কর্মের উত্তেজনা ভাহার
আআর উন্নতিবিধানের অস্তরার হইয়াছিল। অনেক পৃঞ্জা
অর্জনা করিল, দে তৃত্তি পার নাই, কিছুতেই পার নাই।

একে ত পূর্ব হইতে সে নিজের অত্থিতে অছির; সম্প্রতি সে নিজের ছর্বলতা আরও নিদারণ ভাবে অস্তুত্তব করিরাছে। সে নিধুকে তাহার মাকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল—নিধু তাহা ভনে নাই, সেই মাকেই মাধার করিয়াছে, তাহার মনে কোম বিধা আনে নাই, সে পতিভাকেই মাতৃপদে বরণ করিয়াছে। তাহার প্রথমে মনে হইয়াছিল ওটা সিধুর অমার্জিত ধর্মবৃদ্ধি—কিন্তু এখন ভাহার মনে হইতেছে, উহা সিধুর নিবিদ্ধ ভক্তির

নিদর্শনঃ দেবীদাসের এত বিস্থাবৃদ্ধি, সে এত পূজা অর্চনা करत, किन्नु छाहात क्रमन्न निधुत क्रमन व्यत्भका हीन, इर्न्सन ! ইহাতে তাহার অতৃপ্তি আরও বুদ্ধি পাইল। দে ভাবিতে লাগিল। সিধর মত ভাহার ভক্তি নাই বলিয়া তাহার হৃদয়ে শাস্তি নাই। যে সিধুকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে তাচা অপেক্ষা সে হীন। অথচ তাহার একটি গুপ্ত অহস্কার ছিল, সে কত লোকের মুমুখু বিকাশের সহায় হইয়াছে।--আজ তাহার নিজের মনুষ্যদ্বের থর্কতা প্রকাশ পাইল। অন্তরের অতৃপ্তি তাহার জীবনকে অতি যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিল। এত করিয়াও তাহার হৃদয়ে কি একটু শক্তি নাই ? এত করিয়াও সে কি একট শান্তির প্রত্যাশী হইতে পারে না ? সে নির্ম্বম. কঠোর,—সে কর্মত্যাগ করিয়াছে, সংসার ত্যাগ করিয়াছে, আপনার বুভুক্ষিত হৃদয়ের প্রতিষাকে নিজ হাতেই নিষ্ঠুরভাবে বিসৰ্জন দিয়াছে, তবুও তাহার হৃদনে শক্তি নাই, শাস্তি নাই। আর সিধু-আমার আর হ'ল না, আর হ'বে না,-আমি সংসারী হই নাই, কিন্তু এ বে সংসারীর অপেক্ষা আরও অশান্তি, আরও অতৃপ্রি।

আবার সেই আকাজনা তাহার হাদরকে উৎকট আনন্দে অভিতৃত করিয়া বাহির হইল, চল—চল—চল—আর নহে, চল া বাহিরের উহার আকাশের উদার মুক্তির লভ চল, সহস্র আপের উন্নত অশাতির মধ্যে অভি গভীর অভি গহাহিত পান্তির লভা চল—বর্ত্তর সংখ্যে সহস্রকোকের মধ্যে বিনি লোকালোক অচলের ভার তক্ত, তাঁহার তক্তার মধ্যে তক্ হইবার জন্ম চল।—অনস্ত কর্ম্মের মধ্যে যিনি এক অভিতীয় ক্রমী সকল কর্ম তাঁচাকে অর্পণ করিয়া তাঁচারট বিরাট সংসারে গভীর শাস্তি ও বিপুল উভ্তমে তাঁহার প্রত্যর্পিত কর্ম করিবার জন্স চল--চল।

া মানুষের স্থুখ ছঃখের যেখানে একান্ত অবসান হয়, সেই বেদনাবোধশুন্ত নিবিড় শান্তির স্থান এক জনহীন ন্তব্ধ প্রান্তরে দেবীদাস এখন আপনার শাস্তি থুঁ জিতেছে।

দক্ষিণে বিস্তৃত শ্মশান। নিকটে গ্রাম নাই, লোক নাই; --এক বিজন অৱণ্য শ্মশানের পার্ষে স্তব্ধ হইয়া কতকগুলি চিতা অলিতেছে তাহার সংখ্যা লইতেছে, ধৃধু করিয়া চিতা भागात्नत्र ठातिनित्क व्यनित्वत्वः, ठाशातित्र मःशा कता यात्र ना ।

শ্মশানের পশ্চাতে নিবিড় অরণ্যের সন্মুথে একটা ভগ্ন মন্দির। মামুবের শব্দ সে স্থানে পৌছার না। বাতাস হ হ শব্দ করিয়া মাঝে মাঝে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একটা আনন্দোলাস তৃথির কথা জানাইরা যার। শুগাল শকুনি আহার্য্যাধিক্য শাভ করিয়া দুরে অভিদুরে একটা ভৃপ্তির কথা জ্ঞাপন করে। শুধু চিতার আঞ্চন একবার নিবিয়া একবার জ্বলিরা মানুবের ক্ষতৃপ্ত আকাজ্ঞার সাক্ষ্য দিতেছে! প্রকৃতি তৃপ্ত, মহিবের হৃদরে চির অশান্তি। মাত্র শাশান পর্যান্ত সে भनांखि वहन करत-हिजात आखन स्मरक मध अत्रोज्ञ करत्र, সে অশান্তি ভদ্মীভূত করিতে পারে না। বেধানে মাহুব সেই

খানেই অশান্তি। বিজন অরণ্যের সমুখে, দিগন্ত-বিভ্ত স্থানের প্রান্তদেশে, এক ভার মন্দির শান্তির আবাসভূমি। সে ভার মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী, মহাকালী। তাঁছার সম্মুখে সমানীন দেবীদাস।

আন্ধার রাতি। আকাশ মেবে আছের। আর আর রৃষ্টি
পড়িতেছে। আকাশের চারিদিকে ঘন ঘন বিহাৎ হাসিতেছে।
ভর মন্দিরে বসিয়া নিবিষ্টমনে দেবীদাস মহাকালীর রূপ
দেখিতে লাগিল। দেবীদাস মার এলোকেশী, দিগছরী মূর্জি
দেখে আর ভর পার নাই। মার কালরূপ আজ বিশ্বভূবন আলো
করিয়া লইয়াছে—মার অট্ট অট্ট হাসি বিশ্বকে মোহিত করেছে—
মার ত্রুকুটকুটল মুখ দেখিরা বিশ্ব আনন্দে পুল্কিত হইরাছে।

দেবীদান উন্নাদিনী প্রকৃতির সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। বাহা কিছু ভীষণ, ভয়ন্ধর তাহার সহিত প্রেমের যোগ অমূতব করিতেছে। উন্নাদিনী প্রকৃতিকে সে ভাল বাসিতেছে;—আজ সে প্রকৃতির মুখ্য মাধুরীতে মুখ্য নহে। সে বিহাতের সহিত হাসিয়া আলাপ করিতেছে, বজুধ্বনির সহিত আপনার হৃদয়ের কথা মিশাইতেছে। শ্বশানের কোণে বসিয়া সে আপনাকে মামূষ করিতেছে। উন্নাদিনী প্রকৃতি ভাহাকে দীর্ঘ রজনী ধরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তি দিল—বঞ্চা বাতাস তাহার হৃদয়ে উন্মন্ত প্রচন্ত আবেগ আনিল, বজ্ঞপাক ভাহার কঠে জীম মহাশক্ষ প্রধান করিল, অজ্ঞলার মুলনীর

শ্মশানের চিতার আলোক তাহার করকমল ও অধরপুট রক্তবর্ণ করিল; নিবিড় ক্রফমেঘ তাহার বাছর বেষ্টনে মৃত্যুর স্থিত্ত ভয়ত্বর সম্ভাষণ প্রদান করিল।

উন্মাদিনী প্রকৃতির স্বরূপ ভগ্ন মন্দিরে প্রকাশিত হইল। মার উন্মাদিনী মৃত্তি দেখে দেবীদাস আজ ভীতত্তস্ত নহে. সে উন্মাদিনীর নিকট অভয়লাভ করিয়াছে,—আনন্দে দে উৎফুল্ল হইয়া জননীর মৃত্ হাসি দেখিতে দেখিতে তাঁর চরণ-যুগল আঁকড়াইয়া ধরিল। মার মৃত্তি ক্রমশঃ বিরাট হইতে আরও বিরাট হইতে লাগিল, বিশ্বভূবনজোড়া একসূর্ত্তি প্রকাশ হইতে লাগিল.—অন্থিমাত্র সার, গাঢ় ক্বশুবর্ণ, এক মধুর ভীষণ উন্মা-দিনী মূর্ত্তি বিশ্বভূবনকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মার ব্রহ্মরন্ধ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হিঙ্গুলায় এক উগ্র কোমল জ্যোতিতে কোট্রবীরূপে উভাদিত হইল, জালামুখীতে মার মহাজিহবা রক্ত-পান করিতে করিতে উন্মন্ত হইয়া অম্বিকার রূপ ধারণ করিল, কাশীরে মার অসংখ্য নরমুগুমাল-স্থানাভিত কণ্ঠদেশ মহামায়া-রূপ ধারণ করিল, জালন্ধরে মার রুধির-আগ্রত স্তনযুগল ত্রিপুর-মালিনীর রূপ ধরিয়া স্স্তানকে আহ্বান করিতে লাগিল, মার ভীমবাত মহাথজাগাতে চট্টলদেশে ভবানীর উত্তত্তে প্রকাশ করিল, উজ্জ্বিনীতে মার কর্পর ভীষণ মললচ্ভিকার রূপ ংখারণ করিল, প্রভাবে মার মহোদর চক্রভাগারূপে নিখিলমানবের মহাপাপরাশি হরণ করিল, বিরজা কেত্রে মার নাভিলেশ বিমলান্ত্রপে লোভা পাইল, গোদাবরীতীরে মার বাম গণ্ড বিশ্ব- মাড্কারণে বিশ্বকে আহ্বান করিল, আর লঙ্কার মার চরণ-নূপুর ইক্রাণীরণে ভক্তক্ষরকে আকর্ষণ করিল।

সেই অতিবিস্তৃত্বদনা, বিরাটবিশ্বব্যাপিনী মূর্দ্তি দেবীদাসকে কি ইঞ্চিত করিল। তাহার অঞ্চে আলে সেই উন্মাদিনীর শক্তি বিছাতের মত খেলিয়া গেল.—শিরায় শিরায় রক্ত মহোৎসবে নাচিয়া উঠিল। বিখের পথে এতকাল পরে ভাহার ববি আহবান আসিল। বিশ্বপালিকা এতকাল পরে তাহার নিক্ষাম সেবাত্রত গ্রহণ করিবেন। জন্মজনাস্তরের স্থা অহস্কার বাহা এভদিন ভাহাকে বাঁধিয়া রাথিয়াছিল, ভাহার আত্মার অবাধ প্রসারের প্রতিরোধ করিয়া হৃদয়ে অশান্তি নিরানন্দ আনিয়াছিল, তাহা বিশ্বপালিকার থজাাঘাতে ছিন্ন বিছিন্ন হইল, এক মহাচিতার আগুনে দগ্ধ জন্মীভূত হইল-নে ছিল্লমুগু মারের করকমলে শোভা পাইল, দে মরণের আর্ত্তনাদ শুভ-শহাধানির মত অতি মধুর শুনাইল, চিতার ধুম ধুপধুনা পুশোর স্বভি আনিল। তাহার বিখপ্রেম আজ সংহারমৃত্তি লইরা তাহার আমিছের একান্ত বিনাশ সাধন করিল। উন্মাদ-বীভৎস-সূর্ত্তি লইয়া তাহাকে পরম স্থন্দর ও কল্যাণ জ্ঞানের অধিকারী করিল। সে**ংপ্রম আজ জগতের কোন নিন্দা ভর গ্রানিকে** कांनिन ना निका पुर्शास्क यद्य कविया नहेन। विश्वरत्थय বিবসনা অভিকংসিত রূপ ধরিরা তাহার নিকট ধরা দিল। চিন্নবার কুললন্মীদিগের মত লজা নাই, সতীদিগের মত একা नारे, बीजरी वृद्धिजरी हरेना त्यरे कनगा विनमभारे खाहात्क

মোহিত করিল। তাহার আমিতের বিনাশে সে আজ শুধ জীকে বরণ করিতে পারিল না। আজ লজ্জা-শ্রদ্ধা-জ্রী-হীনা পর্ম-কুৎসিতা তাহাকে সমানভাবেই আহ্বান করিল। আজ সে ওধু ভালকে ভাল বাসিল না, বিশ্বের সমস্ত মন্দ অতি কদর্যা ষ্মতি বীভৎস বেশে তাহার ভালবাসা আকর্ষণ করিল। তাহার বিশ্বপ্রেম ঐ উন্মাদিনী প্রমকুৎসিতার রূপ পরিগ্রহ করিয়া, প্রম শিব কল্যাণকে দঙ্গে করিয়া, ভাহাকে লোকালয়ে অনস্ত কর্ম-সাগরের দিকে আহ্বান করিল। তাহার মমতাবন্ধন চিঁডিয়া গেল, আশা আকাজ্জা, মুখ সম্পদ, জীবন মৃত্যু, অহস্কার অমামিত্বকে ধ্বংস করিয়া, শিব কল্যাণকে বশীভূত করিয়া, সে অজর অমর হইয়া, অসীম প্রেম অসীম শক্তি লইয়া দাঁডাইল। তাহার চিত্তাকাশে তাহার সঙ্গে বিশ্বজন কুদ্র স্বার্থ সম্পদ ज्निया ज्ञान चारवरन विश्व-त्थारमत भर्थ हूरिन। वांधा विश्व, আপদ বিপদের প্রতিকৃল শক্তি তাহার সহায় হইল—অনস্ত আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া তাহার প্রতি রোষ-ক্যায়িত নয়নে চাহিল, কিছ শত শত উল্লাপাতের পরিবর্তে আকাশ হইতে প্রেমের পুষ্পার্টি হইল, এক ভৈরব-নিনাদ অসীম গগন মন্থন করিয়া দিল্মগুলে পরিবাাপ্ত হইয়া তাহাকে নিষেধ করিতে চাহিল, কিন্ত ভৈত্তত নিনাদের পরিবর্জে প্রেমের মোহন বাঁশী শুনা গৈল। প্রলয়-বহ্নি-ধূম ত্রিভূবনকে অন্ধকার করিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি বার্থ করিতে চাহিল, কিন্তু প্রেম মৃত্যুর অন্ধকারে সিগ্নোজ্ঞল আলোক জালিয়া পথ দেখাইল—সে ছুটিল! প্রেম দেবভার কদর্য্য বীভংসরপের আকর্ষণে, ভীষণ আরক্ত ত্রিনরন ও রক্তপানে উন্মন্ত রক্ত অধরপুটের আকর্ষণে দে আকুল আবেগে ছুটিল, সেই, মোহন মধুর মরণচ্ছনের প্রতীক্ষার পুলক রোমাঞ্চিত হইরা ছুটিল।

দেবীদাস ব্ঝিল সে বিশ্বমন্ত্রীর বিশ্বপ্রেমর এক কণা পরিমাণ লাভ করিতে পারিমাছে। ধৃজ্জীর প্রেম-গঙ্গা-বিধৌত জটার একথণ্ড, নীলকণ্ডের বিশ্বের পাপগরলের একবিন্দু, সে বরণ করিতে পারিবে, শাখত ভিথারী দেবতার আজে বিশ্বের সমস্ত অভাব, ঘুণা, লক্ষ্ণা, গ্লানি বে বিভূতিরূপে শোভা পাইরাছে, তাহার অণু পরিমাণ সে নিজ আজে মাথিতে পারিবে। কে যেন তাহার কানে কানে বিলয়া গেল, সে নিজাম ত্রতসাধনের জন্ত মহামারার একবিন্দু শক্তিলাভ করিয়াছে। তাহার শিরায় শিরায় নৃতন প্রেম, নৃতন প্রাণের উল্লেলস্ফার! লোকালয় হইতে বছদ্রে মহাম্পানের এক প্রান্তে বিজন কাননে ভগ্ন মন্দিরের দেবতা তাহাকে নৃতন ব্রতে ব্রতী করিয়াছেন। দেবীদাস সেই ব্রত উদ্বাপনের জন্ত লোকালয়ে ফিরিয়া চলিল।

## ভিখারী দেবতা

একজন গৌরকান্তি গৈরিকবেশধারী ভিথারী কাঞ্চনতলা গ্রামের প্রান্তদেশের সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া কেয়াবনের ঝাড অতিক্রম করিয়া পানের বরোজের সম্মর্থ দিয়া চলিয়া আসিতেছে। তথন দিপ্রহর-বাস্তার তথ্যলা তাহার চরণে পীড়া দিতে লাগিল। সে দ্বিগুণ বেগে পথ হাঁটিয়া চলিল। উষ্ণ বাতাস ভাহার লগাটে, ওঠপুটে, কর্ণমূলে সজোরে আঘাত করিল। সে বিগুণ উৎসাহে চলিতে লাগিল। তাহার পদম্ম ক্রিষ্ট, তাহার কণ্ঠ শুফ, তাহার চকুর্ঘর কীণ, কিন্তু দে অনায়াদে অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিল। কাঞ্চনতলার কাছারীর সম্মুধে দাঁড়াইয়া সে একবার চারিদিকে চাছিল, তাহার পর পশ্চাৎ বাটীর সমুধীন হইয়া দরজায় ঘা দিল। দরজা বন্ধ-ভিতর হইতে কেহ খুলিয়া দিল না। সে একবার ডাকিল। কেইই সাড়া দিলনা। সে দরকার জোরে আঘাত করিয়া ডাকিল---"জয় হোক মা, চারটিভিকাদাও।" **হিতলের ঘরে একজন** রমণী তাহার ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—"এত রোদে দেখ ড. কে ভিক্ষা চাচেছ ?" বি৷ নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, ভিথারীকে দেখিয়া সে কহিল,—"দাঁড়াও, ভিক্ষা দিছিছ।" রমণী বিভলের সিঁড়ির সম্বধে আসিল্ল ভিথারীকে দেখিতেছিল।

ভিধারী তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকট আবার ভিক্ষা চাহিল।
রমণী তাড়াতাড়ি নীচে আদিল। ইতিমধ্যে বি ভাণ্ডার ঘর
হইতে একবাটী চাউল ভিক্ষা দিবার জন্ম লইয়া আদিতেছিল।
রমণী তাহার হাত হইতে বাটাটি লইয়া অগ্রসর হইল। রমণী
ভিক্ষা দিতে যাইলে ভিধারী কহিল—"ভিক্ষা নেব কি, ভিক্ষা
দিতে পার্বে ?" রমণী অবাক্ হইয়া তাহার মূথের দিকে চাহিরা
কহিল—"ভিক্ষা ত এনেছি, আবার কি ভিক্ষা দেব ?" ভিধারী
কহিল—"ও ভিক্ষা ভিক্ষা নয়, আদল ভিক্ষা দিতে পার্বে ?
আমি ভোমায় চাই।"

রমণী নিশ্চণ ও মোনভাবে ভিথারীর মুথের দিকে চাহিরা রহিল। ভিথারী আবার কহিল—"কি ভাবছ—ভিকা দিতে পারবে ?" ভিথারীর সৌম্য ও প্রদর মুথঞ্জীর নিকট রমণী আঅসমর্গণ করিল; সে মৃছ অথচ দৃঢ়কঠে কহিল—"পারব ।" ভিথারীর মুথে একটা আনন্দের রেথা ফুটিরা উঠিল—"পারবে ? পারবে, বেশ; তবে আমার সঙ্গে চল।" রমণী কিম্বরাবিট হইয়া জিজ্ঞানা করিল—"কোধার যাব ?" তাহার ওঠপুটে হানি দেখা গেল। কিছু দে এখনও ছিখা করিতেছিল। ভিথারী কহিল—"চল, এখনই ব্রবে; তোমার ছেলের কাছে চল—" রমণী মরমুখা হইরা ভিথারীকৈ আফুদর্শরণ করিল।—

সেদিন প্রথম সিধুর গৃহ মারের হাসিতে আলোকিত হইল। সেদিন সিধুর গৃহ মাজুরেহ, পঙ্গীপ্রেল ও পুত্রবাৎসল্যের জিলোতা মলাকিনী ধারার পবিত্র হইল। কিন্তু কে সংসারে প্রেমগঙ্গা আনিল, তাহার থোঁজ কেহ করিল না। ভিথারীকে কেহ চিনিল না। দেবীদাস আঅ-পরিচর প্রদান করে নাই। সিধুও তাহাকে চিনিতে পারিল না, হুধাও পারিল না। বে জগতের গুরুভার বহিয়া আপনার মাথায় করিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে প্রেমগঙ্গা আনিয়াছে—জগতের শান্তি-ক্রী-কল্যাণ যাহার সজে সঙ্গে কিরে—তাহাকে কেহ চিনিল না! ছংখময় জগতে অনস্ত প্রেম বিলাইবার জন্ত, শ্রীহীন জগতের অনস্ত কল্যাণ বিধানের জন্ত, সে ভিথারী সাজিয়া দীনহীন কালাল বেশে অজ্ঞাত হইয়া সমাজে সেই হইতে আজ্ঞ ফিরিতেছে।

# MAJAHS 25 MAR 19